## **कांगल**×कारिनी

বিশ্বনাথ লাহিড়ী

পরিবেশক নাথ ব্রাদার্স ॥ ৯ শ্রামাচরণ দে খ্রীট ॥ কলকাভা ৭০০০৭৩ প্রথম প্রকাশ জানুয়ারী ১৯৬২ মাঘ ১৩৬৯

প্রকাশক
সমীরকুমার নাথ
নাথ পাবলিশিং
২৬ বি পণ্ডিভিয়া প্লেদ
কলকাভা ৭০০০২৯
প্রচ্ছদশিল্লী

স্থীর মৈত্র

মূড়াকর সনাতন হাজরা প্রভাবতী প্রেস

৬৭ শিশির ভাত্ড়ী সরণী কলকাতা ৭০০০৬

## কোটাল কাহিনী

আমার এই কাহিনীর আরম্ভ ১৯২২ সালে। ব্রিটিশ শাসন তথন আমারের দেশে পুরোমাত্রার কারেন ছিল ও সে সময় অধিকাংশ উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মচারীর আমদানি হত বিলেত থেকে। অবশু এটা ঠিক যে কাপজে কলমে ইন্ডিয়ান সিভিল নার্ভিদে ঢোকার ব্যাপারে ভারতীয়দের জন্ম কোন রকমেরই বিধিনিবেধ ছিল না যদি তারা ইংলণ্ডে গিয়ে আই. সি. এস. পরীক্ষার বনতে পারত। কিন্তু তা আর ক'টা লোকের পক্ষেই বা সম্ভব ছিল । সে যুপে জাহাঁকে বিলেত পৌছতেই মাস খানেকের অপর লেগে বেত। ভারতীয়দের মধ্যে রবীক্রনাথের ভাই সভোক্রনাথ ঠাকুরই প্রথম এই চাকরিতে ১৮৬০ সাজে বোগ দেন। তার পর ১৮৬৭ সালে এ চাকরিতে চোকেন রমেশচক্র দত্ত, বিহারীলাল গুপ্ত ও ক্ররেক্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যার। ভারতবর্ষের মাটিতে আই. সি. এম. পরীক্ষা সর্বপ্রথম হয় ১৯২২ সালে।

সেকালে যতগুলি ক্লাস ওয়ান সার্ভিস ছিল ভাদের মধ্যে মান-মর্বাদার আই. সি. এসের ঠিক পরেই ইণ্ডিয়ান ফাইন্সান্ধ সার্ভিসকে ধরা হত। তাকে আঞ্চলাল ইণ্ডিয়ান অভিট্ ও একাউন্টস্ সার্ভিস বলা হয়। এই পরীক্ষা ভারতবর্বে প্রথম অম্প্রিভ হয় ১৮৭২ সালে। এই পরীক্ষার প্রতিবছর এক আধ্ জনকেই নেওয়ার ব্যবহা ছিল। সেই কারণে কেবলমাত্র অসাধারণ মেধাবী প্রার্থীদের পক্ষেই চাকরিভে ঢোকা সম্ভব হত। এই রক্ম একজন প্রতিভাধর বিনি এই লভকের গোড়ায় ফাইন্সান্ধ সার্ভিসে বোগ দেন তার নাম সি. ভি. বস্তা মাবার বেভাবে তিনি এই সার্ভিস হেড়ে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অক্সম্বন্ধ

অধ্যাপক হিসেবে নিষ্ক্ত হন তার অপূর্ব বৃত্তান্ত তার মূপে বা লোনা ডা ছইল : একদিন সকালে ভিনি তার অভ্যানরত ট্রামে করে বৌবাঞ্চার স্ট্রীট হরে-তার অফিলে বাচ্ছিলেন। পথে হঠাৎ তিনি এক বিরাট সাইনবোর্ড বেখডে পান বাতে বড় বড় অক্ষরে লেখা ছিল: ডক্টর মহেন্দ্রনাল সরকার্স ইন্ষ্টিট্টট ফর দি ডেভলপমেন্ট অব সায়েল। সেটা দেখা মাত্র তিনি ট্রার থেকে নেরে পড়েন ও সোজা গিয়ে ডাফার মহেক্রলার সরকারের সঙ্গে দেখা করেন। চন্দ্রশেখর ভেরট রমণ তার পর থেকে ডাক্তার সরকারের অভ্নমতি অমুসারে প্রতিদিন অফিস-ফেরতা ওই ইন্ষ্টিট্টটে করেক ঘণ্টা ধরে নিজের গবেষণার কাঞ্চ করতে থাকেন। কিছুদিনের মধ্যেই রমণের কয়েকটি গবেষণাণত্র স্থানীয় বৈজ্ঞানিক পত্রিকার প্রকাশিত হয়। সেগুলি কলকাতা বিশ্ববিভালয়ের তলানীস্কন উপাচার্য স্থার আন্ততোবের নজরে পড়ে। স্থার আন্ততোব রমণ শাচেবকে ডেকে বলেন, তোমার আর অফিসে বসে কলম পিষে কাজ নেই। ভূমি সরাসরি আমার এ বিশ্ববিভালয়ে চলে এস। আমি ভোমার জন্য এক বিশেষ চেয়ারের ব্যবস্থা করব। এই ঘটনা থেকে বেশ বোঝা যায় মাছ্যমের ভবিশ্বৎ তাকে কোথা থেকে কোথায় টেনে নিয়ে যায়। যদি সেদিন ভার সি. ভি. রঞ্চা আন্তবাবুর নজরে না পড়তেন তাহলে কি পরবর্তীকালে নোবেল প্রাইজের অধিকারী হতে পারতেন ?

এ প্রসঙ্গে বলা যায় যে, যদিও সেকালে ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ভিল বা ইণ্ডিয়ান ফাইন্ডাল সার্ভিদে প্রভিবছর একটি ঘটি ভারতীয় তাদের কপাল জারে চুকতে পান্ধত কিন্তু ইণ্ডিয়ান ইন্পিরিয়ল পুলিশ নামে যে সার্ভিগটি ছিল তাতে সরাসরি ভাবে ভারতীয়দের পক্ষে ঢোকা এতটুকুও সন্তব ছিল না। এই চাকরি শুপু ইংরাজদের ফ্রন্তই সংরক্ষিত ছিল। শুপু তাই নয়—এমন কি ভেপুটি স্থপারের পদেও ভারতীয়দের সরাসরিভাবে মাত্র ১৯৩৬ সাল থেকে নেওয়া হয়। এর প্রধান কারণ ছিল ১৮৫৭ সালের। সপাহী বিজ্ঞাহের পর থেকে আমাদের বিদেশী প্রভ্রের প্রাণে এমনই ভয় ঢোকে যে ভাঁরা সহজে সেনাবাহিনী বা পুলিশবাহিনী হাছছাড়া করতে প্রস্তুত ছিলেন না। ভারতীয় প্রার্থিদের ইণ্ডিয়ান পুলিশ সার্ভিসে নিয়োগের জয়্র যে এক প্রভিয়োরিভামূলক পরীক্ষার ব্যবস্থা এ দেশে করা হয় সেটা অনেক পরে। অর্থাৎ ১৯২১ সালে।

১৮৫৭ সালের সিপাহী বিজ্ঞোহের অহরণ আর এক বিজ্ঞোহের আ্বাভক আধাদের বিদেশী প্রভূদের যে তাড়া করে ফিরড তার প্রমাণ আরার্ক্ট এক্ ব্রীংরাজ সহক্ষীর কাছ থেকে আরি এক সমর গাই। জিনি আমার কাছে- ্ৰীকার করেন বে, রাজে তিনি তাঁর বালিলের তদার আত্মরকার উক্তেপ্ত একটি বিভগবার স্বাধতে অভ্যক্ত—পাছে কেউ তাঁর জীবননাশের চেটা করে এই ভয়ে।

বধন এই চাকরি প্রথম গঠিত হয় তথন হৈ সব ইংরাঞ্চ ব্বক এতে বোগ দিও তারা সম্পূর্ণ নিরক্ষর না হলেও বিশেষ নিক্ষিত ছিল না। তালের এ দেশে আসার মুখ্য প্রলোভন ছিল বাঘ ভাল্ল্ক লিকার। কখন কখন ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর লোকেরা এই সার্ভিদে বদলি হয়ে আসত। তাই কোখাও কোথাও জেলার সর্বোচ্চ প্রশিশ পদাধিকারীকে আন্তও লোকে কাপ্তান্ সাহেব বলে জানে।

এরও কিছুকাল পরে ইংলপ্তে এক প্রতিবোগিতামূলক পরীক্ষার স্বাধ্যমে এ চাকরিতে ঢোকার নিয়ম প্রচলিত হয়। ছির হয় বে, প্রার্থীদের বর্ষ্ণ অস্ততঃ ১০ বছর ও নিক্ষার দিক থেকে অস্ততঃ মূল ফাইস্তাল পাশ হওয়া চাই। ফলে কিছুটা উরতশ্রেণীর লোকেদের আমদানী হতে থাকে। কিছু তাদের কার্যজারের দিক থেকে দেখতে গেলে ঠিক যে ধরণের লোক দরকার ছিল তা পাওয়া পেল না। এই কারণে ১৯৩৯ সালে আবার ভর্তির শর্তগুলি বিবেচিত হয়। ছির হয় যে, ব্রিটিশ প্রার্থীদের সে দেশের পরীক্ষার বসতে হলে সেধানকার কোল বিশ্ববিভালরের সাতক হওয়া চাই।

একটা কথা খীকার করা দরকার বে, প্রাক্ খাধীনতা যুগের ব্রিটিশ অফিলারদের সার্ভিদের প্রতিদান কয় নয়। তাঁদের মধ্যে **অনেকেই** তাঁদের কাব্দের জন্ত খ্যাতি লাভ করেছিলেন। তাছাড়া খেসব পুলিশ-শৃষ্টীয় নিয়ম-কাহন আমাদের দেশে আজও প্রচলিত সে সমস্তই তাঁদের সৃষ্টি।

এবার আমি আমার নিজের কথা বলি। আমাদের দেশে ইপ্তিরান ইম্পিরিয়াল পুলিল সার্ভিনে সরাসরিভাবে ঢোকার ব্যাপারে বে এক প্রতিযোগিতামূলক পরীকা সর্বপ্রথম ১৯২১ সালের ভিসেম্বর মাথে হয় আমি ভাতেই বলি। এই পরীক্ষার খবর এক ইংরাজ মহিলা আমায় দেন। তাঁর আমী মি: পি. বিগেন তথন উত্তরপ্রদেশ সি-মাই-ভির এক উচ্চপদস্থ কর্মচারী। মি: ও মিসেস বিগেন এককালে এলাহাবাদের হল্যাও হল্ ছাত্রাবাসের অধ্যক্ষ কেন্দ্রেও মর্টনের বাড়িতে থাকতেন। রেভবেও মর্টনের মার্ডৎ তাঁলের ক্ষেত্র আমার পরিচয় হয়। আমি তথন হল্যাও হল্-এই থাকি।

বির্দেশ বিধেনের বজে আমার পরিচ্ছের আর এক কারণ ছিল। তিনি । ছিলেন বিদ্ধী ও আন্তাৰের হোকেলের করেকটি বাছা বাছা ছাজের সঙ্গে কবন । নানন বংরাজী সাহিত্য নিরে আলোচনা করতেন। মি: বিগেন উত্তরপ্রদেশের ভি-আই-জি সি-আই-ভি মি: কট্ ওকোনরের কাছে আমাকে একটি পরিচয় পত্র নিখে দেন। মি: কট্ ওকোনরই আমার নামান্তন করেন।

ভথনকার দিনে উপরোক্ত পরীক্ষায় বসতে হলে প্রার্থীদের কোন এক উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী হারা নামান্তন অত্যাবশুক ছিল। বিতীয়তঃ তাদের
এক বোর্ডের সামনে হাজির হতে হ'ত। বোর্ড হাদের অন্থমোদন করত তারাই
পরীক্ষায় বসবার অন্থমতি পেত সংসারে অনেক ঘটনাই হোগাযোগের ওপর
নির্ভর করে। সামার পুলিশে ঢোকাও বলতে হবে সেই রপ যোগাযোগের
ফল।

আমার দক্ষে দে বছর বাংলা থেকে স্কুমার গুপ, মান্ত্রাজ থেকে সঞ্জিবি, বন্ধে থেকে কাম্তে, পাঞ্জাব থেকে সাধুরাম চৌধুরী ও মধ্যপ্রদেশ থেকে বন্ধাওয়ালে এই চাকরির জন্ম নির্বাচিত হন। আমি হই উত্তরপ্রদেশ থেকে।

আমার নিযুক্তির আদেশ সেক্রেটারি অফ স্টেটের কাছ থেকে আদে।
সেটা পেয়ে আমি ৯ আগস্ট ১৯২২ সালে ম্রাদাবাদে গিয়ে পুলিশ ট্রেনিং ক্লের
অধাক্ষ মিঃ ডডের (পরে স্থার রবার্ট) সঙ্গে দেখা করি। সকাল তথন ৯টা।

মিং ডড আমার এক পরিচযপত্র পুলিশ মেদের সিনিয়র এ-এস-পি ভর্জ রীভসের নামে দেন। মেদে গিয়ে আমি দেখি তথন রীভস্ মেদের সামনে তাঁর এক মান্ধাতা আমলের টি মডেল ফোর্ড গাড়ীর তলায় চিং হয়ে শুয়ে কি যেন ঠোকাঠুকি করছেন। তাঁর ছটি লম্বা ঠ্যাং ভিয়-শরীরের অন্ত কোন অংশ দেখা মাচ্ছে না! ফতরাং তাঁর ওই অপরুপ যোগাসন ত্যাগ করে বেরিয়ে আদার শুভক্ষণ প্যস্ত আমি অনস্থোপায় হয়ে সেখানে চুপটি করে নাভিয়ে রইলাম। মিনিট কযেক বাদে তিনি স্বাক্তে কালি ঝুলি মেথে বেরিয়ে এলে আমি তার হাতে ডভ সাহেবের লেখ। সেই পরিচয় প্রতি দিলাম। সেটা পড়ে তিনি আমার দিকে কিছুক্ষণ নিবাক হয়ে চেয়ে রইলেন। কারণ তিনি আমার চোথে তেপন যেমন অভিন্ব জীব বলে ঠেকছিলেন আমিও তাঁর চোথে তেমনি ঠেকছিলাম। এইভাবে আমাদের ক্ষণিক শুভদ্ধির পর তিনি আমায় মেদের ভিতর নিয়ে গেলেন।

মেদের ভিতর গিয়ে আমি দেখি বে, কয়েকজন ব্রিটিশ শিক্ষানবিশ খাবার খারের টেবিলে বসে ভালের প্রাভারাশ সারছে। রীভস্ আমাদের পরস্পারের পরিচয় করিয়ে সেখান থেকে সবে পড়ালেন। আমার ভাবী স্কীদের পক্ষ থেকে আমার দকে আলাপ করার কোন ইচ্ছেই দেখতে পেলাম না। তারা তথু একবারটি আমার দিকে চেয়ে এবং একটু মান হাসির সলে মাধা নেড়ে তাদের আহারের দিকে মনঃসংযোগ করল। বেশ ব্রুতে পারসাম তাদের মধ্যে থেকে কেউই আমার সঙ্গে মৃথ ফুটে কথা কইবার জন্তু মোটেই উৎস্ক নয়। তর তারা সকলে বেন আড়চোখে আমার তাল করে দেখছে। আমার এই অবস্থা থেকে আমাকে উদ্ধার করল আমাদের মেসের মুসলমান বিদ্মদ্গার মসীত্। সে যথন ওই থাবারের টেবিলের থকপাশে আমার জন্তু জামগা করে কিছু খাছসামগ্রী এনে দিলে আমি যেন হাফ হেড়ে বাঁচি।

আমার প্রাতঃরাশ্বেন তেন প্রকারে সেরে আমি তৎকালীন মেস প্রেসিডেন্ট ভর্জ পার্কিনের ঘরে গেলাম। তিনি আমার কাছে মেস জীবনের অনেক ত্রুক্ত বিষয়ে আলোকপাত করলেন। তিনি আমার ভাল করে ব্রিয়ে দিলেন, যদিও ব্রেককাট বা লাঞ্চ একটা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নিজের স্থবিধা মত মেসে গিয়ে খেয়ে এলেই হল, ভিনারের ব্যাপারে কিছু ও। করলে চলবে না। তার বে একটা নির্দিষ্ট সময় আছে তা কাটায় কাটায় পালন করা চাই। সে বিষয়ে যাতে কোন ব্যত্তিক্রম না ঘটে সেজস্ত এক বিউগ্ল ধ্বনির ব্যবস্থা আছে। মোট কথা, মেস ভিনার এক পারেড বিশেষ। সেই কারণে সময় বা অস্তান্ত নিয়মকাছনের সামান্ত বাতিক্রমেরও স্থধাগ নেই।

আমি আবাে জানলাম ডিনারের জন্ম এক বিশেষ রক্ষের পােদাক নির্ধারিত আছে। তার কাটছাঁট দেখে আমিও অবাক্। আবার তার দক্ষে বে ধরনের বৃট জােডা পরতে হয় দেরকম আমি ইতিপূর্বে কপন চােধেও দেখিনি। জনলাম তাকে ওয়েলিংটল, বলা হয়। কারণ ইংলওের খ্যাতনামা ঘােদ্ধা ডিউক অফ ওয়েলিংটন ওই ধরনের বৃট পরতেন। পার্কিন আমার জন্ম মেদের গুদামঘর থেকে একজােড়া সেকেও হাও, ওয়েলিংটল, ও অনেক কিছু খুঁটিনাটি দামগ্রী ঘােণাড় করে দিলেন বেগুলি মেদ কিটের দক্ষে পরার নিয়ম। দর্জি ২৪ ঘন্টার মধ্যে বাকী পােযাক তৈবী করে দিয়ে গেলাে।

অন্তান্ত কাজের মধ্যে মি: পার্কিন আমার জন্ত একজন বেয়ারা যোগাড় করে দেন। সেজত আমি তাঁর কাছে চিরকাল উপত্তত থাকবো। লোকটা জাতে মুদলমান ও তার নাম ছিল স্থখন্। তাকে আমায় মাদে ২৫ টাকা করে দিতে হ'ত। সে তার কাজে জনামান্ত পটুছিল। দব কিছু মুখ বুজে করত। আমায় কোন কথা তাকে বিতীরবার বলতে হ'ত না। তার কাজ ছিল আমার জুতো জামা গুছিয়ে রাখা ও পরিয়ে দেওরা। তাছাড়া আমি খাবার ঘরে গেলে

শামার দেখাশোনা করা। আমি কিন্তু অক্সের থারা আমার ওই জামা কাপত্ন পরিয়ে দেওয়ার কাজটা মোটেই পছন্দ করতায় না। তাই আমার ডেুসিংক্ষেম্ব পা টিপে টেপে টোকবার চেন্তা করতাম। কিন্তু সে এতই সতর্ক থাকত যে আমার পক্ষে তাকে এডানো সন্তব ছিল না। সে আমার পরিধানের এটা সেটা পরিয়ে দেবার জক্তে সমানে সেন্তা করে যেতো।

এই রকম কর্মপটু বেয়ারা যে শুধু আমারই ভাগ্যে ছুটেছিল তা নয়। সে যুগে বেয়ারা বা খানসামা সকলেই নিজেদের কাজে খুব পাকা ছিল। সাধারণতঃ সেই কাজ তারা বংশান্তক্রমে করত। তারা জাতে মুসলমান ও বিশেষ প্রভুভক্ত হ'ত। সেই কারণে তাদেব প্রভুরাও তাদের খুব যত্ন করত। ওই জাতীয় লোকেদের মধ্যে আজও অনেকে আছে যারা তাদের সেকালের মনিবদের কাজ থেকে মাসোহারা পায়।

এ প্তে আমার জানা এক ঘটনার কথা বলি। এলাহাবাদ বিশ্ববিভালয়ের খ্যাতনামা প্রফেসর ডন্ নিজের দেশে ফিরে যাবার মুখে তাঁর মুসলমান বেয়ারাকে কিছু থোক টাকা দিয়ে যান। সেই টাকা দিয়ে শে কিছু জমিজমা কেনে। তারপর দেশ বিভাজনের সঙ্গে সঙ্গে প্রপাতরে পাকিস্তানে পালায়। স্বতরাং তার জমিজমা ইভ্যাকুই প্রণার্টি বলে ঘোষিত হয়। সে যথন আবার এদেশে ফিরে আনে তথন প্রফেসর ডন্কে তার ত্থকাহিনী লিখে পাঠায়। তিনি সেই চিঠি পেয়ে এদেশে আসেন ও তার পুরাতন বন্ধু ভক্টর রাধাক্ষণনের সাহায্যার্থার্থা হন। ভক্টর রাধাক্ষণন তথন উপ-রাইপ্রতি।

আমার পরিচিত আর এক সাহেব দেশে ফিরবার আগে তাঁর বেয়ারা**র জন্ত** কল্মেক হাজার টাকা দিয়ে এক ট্রাপ্টের ব্যবস্থা করেন যাতে মাদে মাদে দে তার থেকে সাহায্য পায়।

এটা হল দে যুগের সাহেবদের মানবিকভার দিক। তাদের একটা অন্তদিক ছিল যা আমাদের বিশেষ দৃষ্টিকটু লাগত। কথায় কথায় তারা এ দেশের
গরীব লোকেদের ওপর পদাঘাত বা অ্ব্যু অত্যাচার করত। পুলিশ মেদে
থাকতে আমি একদিন আমার এক শংরাক্ত সহক্ষীর দলে তারই গাড়িতে
মেদে ফিরছি। পথে এদেশীয় এক বেচারা বৃদ্ধ গাড়ির সামনে গিয়ে পড়ে।
গাড়ি দেখে দে পাকা রাস্তা ছেড়ে ফুটপাথে সরেও যায়। দোবের মধ্যে শে
আমার সহযাত্রী সাহেবটিকে দেলাম ঠুকতে ভুলে বায়। তাতেই সাহেব বেকার
থাসা হয়ে অজ্জ গালি দিতে থাকেন। লোকটা ত সাহেবের ব্যবহারে ভাবোচাকা থেয়ে যায়। বলা বাহল্য এ ঘটনায় আমার মনেও খুব আবাড লাগে।

মেসের সহক্ষে বা বলছিলাম। মেসে বে ক'দিন ভিনার ড্রেস পরে থাবার নিরম ছিল তাকে ভিনার নাইট্ ও বাকি ক'টা দিনকে সাপার নাইট্ বলা হ'ত। সাপার নাইটে ড্রেস বা সময় সহক্ষে কোন কড়াকড়ি থাকত না। ডিনার নাইটে আবার পাইপ ব্যাণ্ডের সাহাব্যে জাতীয় সমীত (গড় সেড ছা কিং) বাজানো হ'ত ও সেই সবে কিংস টোক পান করা হত। সেও এক ড্রিল বিশেষ। থাওয়া শেষ হলে মেস প্রেসিডেন্ট দাঁড়িয়ে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে গুরু গড়ীর স্বরে বলতেন—মিং ভাইস্ ছা কিং। তখন যিনি মেসের ভাইস্ প্রেসিডেন্ট তিনিও ওই রকম উঠে দাঁড়িয়ে বলতেন—লেডীজ এণ্ড জেন্টলমেন ছা কিং এম্পারর। সেই বলার সঙ্গে ক্ষেন্তান্ত সকলে উঠে দাঁড়িয়ে তাদের মদের মাস উচু করে ভূলে ধরত ও ব্যাণ্ড বেজে উঠত। তার পর 'গড় সেভ ছা কিং' এর প্রথম পংক্তি বাজানো শেষ হলে সকলে নিজের নিজের মাস থেকে এক চুমুক থেয়ে সমন্থরে বলে উঠত, গড় রেস হিম্।

ব্যাপারটা সবশুদ্ধ মিনিট ছ্য়েকের, কিন্তু তাতে বেশ একটা বৈশিষ্ট্য ছিল।
সাধারণতঃ লোকে ওই সময় পোর্ট বা শেরি পান করত। কিন্তু বাজ্জি বিশেষে
শুধু জলের মাধ্যমেও ওই কাজটা করা চলত। বলা বাছলা আমি শেবের দলেই
ছিলাম। একদিন যথন আমি আমার মাদে জল ঢালছি তথন সেটা স্বঃং ্ক্রমিঃ
'কে'র নজরে পড়ে। মিঃ কে তথন উত্তর প্রদেশের আই জি প্রলিশ। ডিনি
রাগের ভান করে আমায় বলে ওঠেন—ওহে কর কি । কর কি । মহারাজাধিরাজের যে ঠাণ্ডা লেগে যাবে—কথাটা বেশ মন্ধার ছিল বলে আমার আজ্ঞাও
নিনে আছে।

প্রায় সব মিলিটারি বা পুলিশ মেদে ওই টোইের পদ্ধতি আছও চলে আসছে। তফাৎ এইটুকু যে কিং এম্পরের বদলে—ছ প্রেসিডেন্ট বলা হয়। আমার চোথে ব্যাপারটা আগাগোড়া অস্বাভাবিক বলে ঠেকে। কারণ, আমাদের দেশে কারুর স্বাস্থ্যের উদ্দেশে কোন পদার্থ পান করার প্রথা কোন কালেই ছিল না। ভেবে পাই না কেন যে আমাদের দেশ থেকে এই মিখ্যা অভিনয় তুলে দেওয়া হয় না।

আমি বেকালে টেনিং স্থলের মেসে ছিলাম সেকালে আমার সংক স্বস্ত কোন ভারতীয় ছিল না। তাই আমার কখন কখন ডিনার টেবিলে বরভর। বিদেশীদের মধ্যে বসে মনে হত আমি এ কোথায় এলে পৌচেছি। তথু যে খাবার ঘরে বসে এই কথাটা মনে জাগভ তা নয়। মেসের আশে পানের সমস্ত ভূমিটাই যেন ইংলণ্ডের এক ধশু বলে মনে হত। তাছাড়া মনে হত বেন এক অস্পৃষ্ট ব্যবধান সাহেবদের ও এদেশীয় লোকেদের মধ্যে দাঁড়িরে। তবে এটা বলবো যে মেদের কর্মচারীর। বেন মৃথ বৃজে ও মন্ত্রচালিতের মত নিজের নিজের কাজ করে চলত।

আমি মেদে থাকতে ওই ষে অন্থশাসনের এক আচ্ছাদন দেখতে পাই সেটা কিছ বছর পচিশেক বাদে অনেকটা লোপ পেয়ে গেছে বলে মনে হল। এই ষেমন ডিনারে আহ্বানস্থচক বিউগ্ল ধ্বনির প্রথা সেই আগেকার মতই এখনও চলছে। কিছ সকলের যেন সেদিকে তেমন লক্ষা নেই। যার ষেমন ইচ্ছা নেইভাবে ডিনারে আসছে। ছোট্ খাট বিষয়ে পারিপাট্যও যেন আগেকার মত নেই। মেদের আভিজাত্যও যে আগেকার তুলনায় অনেকটা হ্রাস পেয়ে গেছে তারও দৃষ্টান্ত এক দিন আমার চোখে পড়ে। আমি দেখি যে আমাদের রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ির এক চাকর তার সক্ষে মেদে চুকে দিকি আহারে ব্যন্ত। ঘটনাটা দেখে আমিও অবাক্। মনে মনে ভাবলাম সাহেবদের যুগে এটা কি সন্তব হত ?

ইতিমধ্যে আমাদের মেসের খাওয়ার পদ্ধতিও অনেকটা বদলে গেছিল। আগেকার দিনে কাঁটা চামচের সাহাযা ভিন্ন খাওয়ার নিয়মই ছিল না। সেই জন্ত আমার সহক্ষীরা আমায় পরিহাস করে প্রায়ই জিজ্ঞাসা করত তুমি কি তোমাদের বাড়িতে মাটিতে বসে বা হাত দিয়ে খাও? বলতে লজ্জা করে, মেসে কিছুদিন বাস করার পর আমি যখন ছুটিতে বাডি যাই তখন ওই হাত দিয়ে থেতে কেমন যেন বাধ বাধ ঠেকত।

আমার সাথীরা যে শুধু আমাদের হাত দিয়ে থাওয়া সম্বন্ধে উপহাস করত তা নয়। অনেকে বলতো তোমরা নাকি অন্তের বাড়ি নিমন্ত্রণ থাবার পর একটা লম্বা চেকুর তুলে ঠারে ঠোরে তাকে ভোমাদের কৃতজ্ঞতা জানাও? তাছাড়া তোমাদের দেশের মেয়েরা নাকি নাক কান ফুটো করে নোলক নাকছাপি জাতীয় অলস্কার পরতে অভান্ত? ওদের কাছে এই সব বিদ্ধান্সচক কথা শুনে আমার গা জলে যেত। কিন্তু একা ওদের সঙ্গে পেরে উঠবো কিকরে?

আমি ওই মেদে থাকতে দেখি যে ছুরি কাঁটা ও চামচের অনেক রকম আকৃতি আছে। দেগুলো ব্যবহার করার নিয়ম কান্ত্রনও সঠিক জানা চাই। ত্প থেতে হলে এক বিশেষ ধরনের চামচ ব্যবহার করতে হয় আবার পুডিং গেতে হলে আর এক রক্মের। তেমনি মাছ খেতে হলে ফিস্ নাইক ব্যবহার করা চাই ও মাংস খেতে হলে আর এক রক্মের। এই বে ছুরি কাঁটার সমস্রা সেটা সমাধান করা আমার মত আনাড়ির পক্ষে বেশ কঠিন হ'ত ধনি না আমি আউটোখে অন্তের দিকে চেয়ে নিজেকে এ বিষয়ে মোটামূটি কায়দা হ্রস্ত করে নিতে পাঞ্জাম।

টেবল ম্যানার্স বলে যে আর এক পদার্থ ছিল সেটাও আয়ুত্ত করতে হলে ভারতীয়দের বিলক্ষণ বেগ পেতে হত। তাদের জ্ঞানা আবস্থাক ছিল ভাত থেতে হলে ফর্কের বদলে চাম্বচ বাবহার করা গ্রামা রীতি। আবার কড়াই স্থৃটি থেতে হলে কাটা ও ছুরি ছুই ব্যবহার করা দরকার। আমাদের দেশে চা বেশী গরম হলে সেটা পিরিচে ঢেলে থায়। সাহেবদের মধ্যে সেটা মোটেই চল নয়।

ভারতীয় হ্বার দক্ষণ আমি দেখতাম অনেক বিষয়ে আমি যেন আমার দাথীদের দমান-সমান গণ্য নয়। এ স্ত্রে জ্বন্তবা যদিও ভারা প্রত্যেকে ভাদের পালা হিদেবে এক আধ বার মেস্ প্রেসিডেণ্ট হ্বার স্থাগা পেত, আমি কিছ্ক সে সম্মান থেকে দমানে বঞ্চিত ছিলাম। দেটা আমার মনে থ্ব ঘা দিত। ভারতীয়ু অফিসারদের সেকালে অনেক বিষয়েই একঘরে করে রাখার নিয়ম ছিল। সাধারণতঃ কোন ভাল পোষ্টিং তাদের কপালে জুটভো না। তারা ষতই সিনিয়র হোক্ না কেন তাদের সমানে ছোট ছোট জেলায় ফেলে রাখা হত।

একবার ত ভারতীয় অফিসারদের (হোক না তারা ক্লাস ওয়ান সারভিসের) হেয় করার উদ্দেশ্যে তাদের নামের পূর্বে মিষ্টার বা পরে স্কায়র না লিখে তাদের জাত হিসেবে লালা বাবু ঠাকুর চৌধুরি মুন্দি মির্জা বা মৌলভি লেখার চেষ্টা দেখা দেয়। সেই সময় আমিও আমার এক ওপরওয়ালার কাছ থেকে আমায় বাবু বলে লেখা তু' একখানা চিঠি পাই যাতে আমাব আত্মসম্মানে আঘাত লাগে।

ওই যে সাহেবদের ও এদেশীয় লোকেদের বাসস্থানের মধ্যেকার এক জ্বস্পষ্ট ব্যবধানের কথা আমি লিখলাম সেটা কিন্তু জনেক ক্ষেত্রেই চোখে পড়ত।

আমাদের মেসের অনতিদ্রে এক বাসস্থান ছিল ধেথানে এদেশীয় শিক্ষানবিশ ডেপুট স্থণারদের থাকার ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু এই তুই দলের অফিসারদের পরস্পরের মধ্যে সহজভাবে মেলামেশার কোন চলন ছিল না। মনে হ'ত তারা খেন ছুই ভিন্তু জগতের লোক। সাহেবরা মনে করত ওই জাতীয় দিশী লোকেদের সঙ্গে অবাধ মেলামেশা করলে তাদের থেন জাত যাবে। তাদের ভাবটা ছিল শেকালের দাক্ষিণাত্য ব্রাহ্মণদের মত যারা হরিজনদের ছায়া পর্যন্ত মৃত্তিত হত।

আৰু এক ক্ষেত্ৰ বেৰ্থানে এই ব্যবধানটা। চোথে পড়ত সেটা প্ৰিল মদঃশ্বলের

শাতেরদের টেশন ক্লাব। তার একটি করে প্রত্যেক ভিস্ক্রিক্ট হেড কোমার্টার থাকত। সাহেবর। সন্ধ্যার সময় সেখানে গিয়ে গালগল্প ও থেলাধূলা করত। এই সব ক্লাবের এক বিশেষত্ব ছিল। সেথানে বসে জেলার অধিকারীরা তাদের সরকারী ও বেসরকারী সব রকম কাজেরই চর্চা করত। তারা পরস্পরের সাহায্যের কল্প সর্বলা উৎস্কুক থাকত। সাহেবদের একমাত্র লক্ষ্য ছিল যাতে এ দেশটা কোনকালে তাদের হাতছাড়া না হয়। সেইজল্প তারা ভোট হয়ে কাজ করতে অভাত ছিল।

উপরোক্ত ব্যবধান বজায় রাখার চেষ্টা সেকালে ট্রেন যাত্রীদের ক্লেত্রেও দেখা থেত। এক সময় সাহেব ট্রেন যাত্রীদের মধ্যে যারা গরীব হ'ত তাদের জন্ম এক তৃতীয় শ্রেণীর কামবা সংরক্ষিত থাকত। তাছাড়া শোনা গেছে যে দিও প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরায় ওই রক্ম প্রভেদ স্চক কোন তক্তা মারা থাকত না তব্ সাহেবরা তাদের একাধিপত্য বজায় রাখার চেষ্টা কগন কখন গায়ের জােরেও করতে পেছপাও হ'ত না।

সাহেবদের তুশনায় এদেশীয় লোকেদের বিশ্বদ্ধে এক কালে থৈ এক চোণোমি করার নিয়ম ছিল তার এক জ্ঞলত দৃষ্টান্ত আমার জানা আছে। ঘটনাটা গোরপপুরের। যেদিন বিভীয় মহাযুদ্ধের পর আরমিস্টিস্ ডে উপলক্ষে সেগানে এক সমারোহ অহুন্তিত হয়। সেই ত্বতে আমন্ত্রিতদের বসার জন্ত ত্থানা লামিয়ানা থাটানো হয়। একথানা বেশ জাঁকজমকের ও অন্তথানা সাধারণ ধরণের। এক নম্বরের শামিয়ানা সাহেবদের ও তথু বিশিষ্ট ভারতীয়দের জন্ত ও তৃই নম্বরেরটি এদেশীয় সাধারণ লোকেদের জন্ত রক্ষিত ছিল। যে সব কর্মচারীদের ওপর আমন্ত্রিত ব্যক্তিদের বসাবার ভার ছিল তাদের বলা ছিল ভারণ যেন লোক ব্যে তাদের কাজ নিবাহ করে।

আমদ্বিত ব্যক্তিদের মধ্যে রাজা এমকুছি একজন ছিলেন। তিনি বংশাহ্যক্রমে রাজা হওয়া ছাডা তৎকালীন সরকারের কাছ থেকে জনেক উপাদি পেয়েছিলেন। স্বতরাং তার বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যেই গণ্য হবার কথা। কিব্রু ভূলক্রমে তাঁকে ছই নম্বর শামিয়ানায় বসানো হয়। ভূলটা য়থন গোরক্ষপুরের কমিশনার সাহেব মিঃ হবঁটের চোপে পড়ে তখন তিনি ভাডাতাড়ি রাজা সাহেবের কাছে গিয়ে কমা চান ও তাঁকে দলে করে এক নম্বর শামিয়ানায় নিয়ে বেতে চান। রাজা কিন্তু তখন দৃঢ়প্রতিক্ষ। তিনি জোর গলায় বললেন, "না মিঃ হবঁট। আমি ভারতবাসী—আমার স্থান এইখানেই।" জপভ্যা মিঃ হবঁট মুখ চুন করে মিরে গেলেন।

धवाद आबि आह धक माम नाहरतम्ब कथा वनि यादा धककारन আমাদের দেশে খুবই প্রভুত্ব করে গেছে। তারা ছিল সাহেব জমিদার। প্রায় প্রত্যেক জেলাতেই ওই জাতীয় তু-দশ জন লোক থাকত যারা রাজার হারে দিন কাটাত। তাদের ভ্রমিদারি তার। কোম্পানির আমলে কলের দরে হত্মগত করে। তারপর নিজেদের বিভাবৃদ্ধি ও প্রতিভার দলে তারা এমন এক বিবাট সম্পত্তির মালিক হলে ওঠে যা আৰু ভাবাও যায় না। আমি এক সময় হুলতানপুরে থাকতে ওই রুক্ম এক সাহেবের সংগ্রবে আসি। তার নাম কিনিয়ন। দে হলতানপুর থেকে প্রায় মাইল কুডি দূরে মুদাফিরখান। নামের এক গ্রামে বাদ করত। দে তার সম্পত্তি তার বাপ ঠারুর্দার কাছ থেকে বংশাকুক্রমে পায়। তার সভে ধধন আমার দেখা হয় তথন তার বয়স ১০-এর ওপর হবে। সে নিজে দেখতে বেমন লম্বা চওড়া ছিল তার বাডিখানাও ছিল সেই পরিমাণে বিরাট। কোম্পানির আমলে তৈরী দেরকম বাড়ি আঞ্চকাল আর দেখা যায় না। তার ছাউনি খড়ের হওয়ায় বাড়ির ভেতরটা গরমের দিনে চমংকার ঠাণ্ডা থাকত। কিনিয়ন যে বাডিটিতে বাদ করত তার সক্ষে প্রায় শ' থানেক বিষে জমি ছিল। সেধানে চায়ত্মাবাদ করে লে প্রচুর শক্ত উৎপাদন করত। অস্তু কারবারের মধ্যে তার এক ধান ছাঁটার কল এক আটা পেশার কল ও এক তেলের কল ছিল। ভাছাভা দে একটা মুর্গিখানা, একটা ডেয়ারি ও একটা পিগারির মালিকও ছিল। তাদের মাধ্যমে সে বেশ ছু' প্রসা রোজকার করত। ওধু তাই নয়। তার থক বাত্রীবাহী বাসও ছিল। সেই বাস হুশতানপুর ও মুসাফিরখানার মধ্যে যাভায়াত করত।

কিনিয়ন একবার আমায় তার বাড়িতে ডিনার থেতে ডাকেন। আমি সেখানে গিয়ে দেখানকার ব্যবস্থা দেখে ও অবাক। ভদ্রলোক ওই বিরাট বাড়িতে একা থাকা সত্ত্বেও তাঁর অস্কুচরবর্গের সংখ্যা চিল অস্কুড: ২০।২১ জন।

প্রই যে ঘরোয়া চাকর বাকরের ব্যাপার বা ধীরে ধীরে প্রায় উঠেই বাচ্ছে এককালে এদেশে অন্ত ধরণের ছিল। শোনা বায় তথন এক-একজন সাহেবের কাছে প্রায় শ' থানেক লোক ভার বাড়ির কাজ করত। অবশ্র তথনকার দিনে বেতন হিসেবে ভারা এক-আধ টাকাই পেত।

আজ বেশীদিনের কথা নয়। আমি যেকালে চাকরিতে ঢুকি দেকালে সাধারণতঃ এক জেলা অধিকারের কাছে গোটা বারে। লোক তার বাড়ির কাজ করত। বধা এক থানসামা, এক বিদ্মত্গার, এক বেয়ারা, এক মদালচি, এক ভিন্তি, এক মেধর, এক সহিস, এক বেদেড়া ও গোটা চারেক মালি। খানসামার কাজ ছিল সাহেবের খানা তৈরী করা, খিদমত্পারের কাজ ছিল খানা পরিবেশন করা, বেয়ারার কাজ ছিল সাহেবের কাশড় চোপড় দেখা ও বাড়ির ওপরকার কাজ করা, মসালচির কাজ ছিল উত্তন ধরানো, ভিস্তির কাজ ছিল জল তোলা, মেথরের কাজ ছিল ঘর ঝাট দেওয়া, সহিদের কাজ ছিল সাহেবের ঘোড়ার দেথাশোনা করা ও ঘেসেড়ার কাজ ছিল ঘোডার জন্ম ঘাস সংগ্রহ করা। মনেকের আবার একাধিক ঘোডা থাকার জন্ম একাধিক সহিস ও ঘেসেড়া থাকত। মালীর কাজ ছিল বাগানের দেথাশোনা করা ও ফুল ফল শাক সবজি উৎপন্ন করা।

আমি এক সাহেব ডিন্ট্রিক্ট মাজিন্টেটের কথা জানি ধার কাছে গোটা চারেক ঘোডা থাকত। তিনি কখন কখন তাদের সাহায্যে একদিনে ন' খানেক মাইল শযস্থ কাবার করতেন। সেজন্ম প্রত্যেক বিশ মাইল অন্ধর তার একটা করে ঘোডা আগে থেকে দাঁভিয়ে থাকত।

শংগ খোডায় চাপা অভ্যাসট। সেকালে প্রায় সকল জেলা অধিকারিকের প্রেল এক আবশুকীয় কাজ ছিল। তাতে তাদের কাজের অনেক স্থবিধে হত। আজকালকার দিনে সেটা মোটরে বসে হয় না। তাই আমি যথন ১৯২৫ সালে আমার প্রথম গাডিথানা কিনি ও তাতে করে গ্রভরে আমার এক সাহেব ডি আহ জির সঙ্গে দেখা করতে যাই তিনি তাতে মোটেই ধুনী না হয়ে আমায় ৬৫সনার স্থরে বলেন, "তুমিও শেষে ওই হতছোড়া যান কিনলে?"

ইয়া যা বলছিলাম। যে সাহেব জমিদারদের কথা হচ্চিল তারা এক কালে নীল কুঠার সাহেব বলে পরিচিত ছিল। তাদের ব্যবসা ছিল এক উদ্ভিদ থেকে নীল কৈব করে ইউরোপে রপ্থানি করা। পরে ষধন জামানিতে ক্রিম নীল গৈ টি লল, তখন এ দেশের নীল কুঠির সাহেবরা তাদের ওই কাজ ছেড়ে সাধারণ শস্তা উৎপাদনের কাজে লেগে ষায়। তারা কিন্তু আমাদের দেশের লোকেদের ওপর অভ্যাচার করত। তাই গান্ধীজী যথন আজিকা ফেরৎ এদেশে আসেন তখন তার প্রথম অভিযান বিহাবের সাহেব জমিদারদের বিরুদ্ধে পরিচালিত হয়েছিল।

আমি যে যুগের কথা বলচি সে যুগে আর একজাতীয় লোক ছিল যাদের আনিলো ইণ্ডিয়ান বা চঁ ্যাস বলে থাকি। তাদেরও প্রতিপত্তি বা হাকডাক কিছু কম দিল না যেহেতু তারা নিজেদের ভারত স্থাটের বংশধর বলে মনে করত। তাদের প্রতি দেকালের শাসকদের বিশেষ পক্ষণাতিত ছিল। তার ফলে তারা রেল, টেলিফোন, টেলিগ্রাফ অর্ডনেন্স বিভাগের প্রায় সকল মধ্যন্তরের

অধিকারিকের পদ দখল করে রাখত। পুলিন বিভাগের সার্জেন্ট ও রিজার্ড ইন্সপ্রেক্টরের পদ একাধারে তাদেরই জন্ম রক্ষিত থাকত। ওই জাতীয় লোকদের সঙ্গে ভারতীয়দের খটাখটি প্রায়ই লেগে থাকত।

আমি যথন ১৯২৫ সালে পুলিশ স্থপার তথন আমার এক আাংলো ইণ্ডিয়ান রিজার্ড ইন্সপেক্টরের সঙ্গে মন ক্ষাক্ষি হয়। লোকটার ব্যবহারে আমার প্রতি কেমন থেমন অবজ্ঞার ভাব ছিল। তবে সে নিজেকে এমন করে বাঁচিয়ে চলত যে আমার ছারা তার বিহুদ্ধে কোন অভিযোগ আনা চলত না! তাই কিছুদিন ধরে আমি যথন দেখি লোকটা লোধরাবার নম তথন আমি আমার এক সাহেব ডি. আই. জিকে লিখে জানাই তাকে যেন স্থানাস্তরিত করা হয়। তার উত্তরে কিছু তিনি আমায় মিষ্টি করে লিখে জানান যে ওই জাতীয় লোকেদের আমার মত ভারতীয় অফিসারদের সঙ্গে থাপ থাওয়াতে আরও কিছুদিন লাগবে। তাই আমি যেন এ বিষয়ে উদ্বিগ্ন না হই।

আমাদের ব্রিটিশ প্রভ্নের পক্ষে আমাদের আচার ব্যবহার ও চালচলন অন্থকরণ ত দ্রের কথা তারা আমাদের ভাষাও ভাল করে আয়ন্ত করার চেষ্টা অনাবশুক বলে মনে করত। যতটুকু বা আয়ন্ত করত দেটুকুও তারা এমন বিকৃত প্রের উচ্চারণ করত যে জনতে অন্তত লাগত। বলতে হাসি পায়, আমাদের স্থলেশীয় অকিদারদের মধ্যে অনেকে ওই রকম মেকী স্থরে তাদের অন্তচরবর্গের সঙ্গে কথা বলতে বা নিজেদের আচারণ ব্যবহার ত্যাগ করে সাহেবিয়ানা করতে কৃতিত বোধ করত না। এ প্রের এক দেশী সাহেবের কথা বলি থিনি একদিন ভান করে তাঁর একটি অমাত্যকে জিজ্ঞানা করেন, বল দেখি তোমাদের হোলী পর্বটা কিরুপ ও তোমরা সেটার পালনই বা কিন্তাবে কর । দে লোকটিও বেশ ওত্যাদ ছিল। উত্তরে সে বলে, বেশী আর কি বলবে। সায়ের। ওটা আমাদের কাছে ঠিক তেমনটি বেমন আপনাদের কাছে ক্রিন্মান। ত্রথের বিষয় আমাদের মধ্যে অনেকেই পরস্পরের সঙ্গে ইংরাজিতে কথা কইতে ভালবাদে ও আমাদের ছেলেমেয়েরা মায়ি ড্যাজি বলে আমাদের ডাকতে শিথেছে।

আমি ওই বে আমাদের আচার ব্যবহারের বিষয়ে বললাম সে স্তত্তে একটা কথা মনে পড়ে গেল। মুরাদাবাদ ট্রেনিং স্থলে থাকতে আমি মধন আমার বাঞ্জিতে কয়েকদিনের ছুটি উপভোগ করার পর মুরাদাবাদ ফিরে বাই তথন আগ্রার এক সাহেব সহকর্মী জানতে চার আমার বাড়ির লোকেরাও আমার লেখে কি বললেন? আমি তথন আমার এক দিদির উল্লেখ করে জানাই, তিনি আমায় বলেছিলেন—তুই দেখছি সাহেবদের জামাই সেজে তাদের মধ্যে খ্বা আদরে গোবরে ছিলি। কথাটা বাংলায় বলা সহন্ধ কিন্তু তার ইংরাজি অন্থবাদ করতে গিয়ে আমায় হিমসিয় খেতে হয়েছিল। তাছাড়া আমাদের দেশের জামাই আদর যে কি বস্তু সেটা বোঝাতে আমার ঝাড়া একটি ঘণ্টা সময় লেগে যায়।

এবার আমি ওই পুলিশ মেদে যোগ দেবার কয়েকদিন পরেকার ইনটোডকশন
নাইটের কথা বলি। সেদিন জিনারের পর আমার সদীরা আমায় ধরে কদল
আমাকে এদেশের একটা গান গেযে শোনাতে হবে। আমি বেহেতু কোন
কালেই গান গাওয়ার ধার দিয়েও যাইনি তাই এই অস্তায় আলারের ফলে মহা
ফাঁপরে পড়ি। তাদের নাছোড়াবান্দা অম্বরোধে অনক্যোপায় হয়ে আমি এক
টেবিলের ওপর দাঁড়িয়ে আমার বাল্যকালের পড়া পত্তপাঠ প্রথম-ভাগের এক
পত্ত হাত পা নেড়ে আউড়ে গেলাম। এই ভূমওল দেব কি স্থের হান, সকল
প্রকারে স্থা করিতেছে দান। জীবন ধারণ কিছা আরাম কারণ ইত্যাদি।
আমার সাথীরা হাঁ করে আমার আর্জিটা জনে গেল। তার পর আমি যথন
টেবিল থেকে নেমে পড়ি তথন যেন তাদের ছঁদ হয়। তাদের মধ্যে এক্জন
আমায় বলে—কই তোমার ওই গানে ত কোন বকম ই-ই-ই ছিল না—য়া
এদেশের সব পাকা গালৈতেই শোনা যায়?

এই গানের কথায় আমার মনে পড়ে গেল আজকালকার দিনে আমাদের দেশে পাকাই হোক্ বা কাচ্চাই হোক্ সব রকম গানের যা তুর্গতি হচ্ছে তার অস্ক নেই। দিনে বা রাত্রে এমন কোন সময়ই নেই ধখন আমাদের বাড়ির আদেশাশের কোন না কোন লাউড ম্পিকারের মাধ্যমে একটা না একটা গান বিক্বডভাবে ভেসে আসছে। ব্যাপারটা এমন সন্ধীন হয়ে দাঁড়িয়েছে যে কোন কোন রাত্রে ত আমাদের চোথ বোঁজবার যো নেই। আমি বলি গান-বাজনা উত্তম পদার্থ. কিন্তু তার আধিক্য অনেকেরই সয়না। সময় সময় ত এমন বিশ্রী ও কর্কশ স্কর আমাদের কানে এসে লাগে যে ভাকে গানের প্রাদ্ধ বললেও চলে। তুংখের বিষয় অনেকেই তাদের পাড়াপড় শিদের স্ববিধা অস্ববিধার কথা ভাবতেও শেখেনি।

উচ্চাক্ষের সঙ্গীতের প্রতি থাটি অহবাগ বতটা ইউরোপীয়দের মধ্যে আছে, ততটা আমাদের মধ্যে নেই। অনেকদিন আগে বথন আমি একবার ভিয়েনা যাই তথন দেখি দেখানে প্রায় সব পার্কের ভেতরই একটা করে কনসাই হল আছে, বেখানে বলে লোকেরা মনের আনন্দে উচ্চাঞ্চ সঞ্চীত শোনে। ।র এক একটি পর্ব শেষ হওয়ার সঙ্গে সক্ষে তাদের কী হাততালির ধ্ম। সেধানকার এক বিখাতি অপেরা হাউন্দেখে ও আমার চক্ষ্ স্থির। বাডিখান। বিরাট ও গোলাক্তি। তার ভেতর কয়েক হাজার দর্শকের থাকে থাকে বসবার বাবস্থা আছে।

অপের। অনেকটা মামাদের দেশের যাত্রার মত। তবে যেহেতু আমি তার একটি অক্ষরও বৃঝতে পারছিলাম না, তাই আমি আমার কয়েকটি লারতীয় সঙ্গীদের সঙ্গে অতি নিয় শ্বরে কথা জড়ে দিই। ফলে চাওধার খেকে মামার কানে এমন এক আপত্তিস্চক হিস্ শব্দ যায় যে লক্ষায় আমার যেন মাখা কাটা গেল। আমি তথন দেখি উপস্থিতদের মধ্যে প্রায় সকলেরই হাতে একখানা করে বই। সেটা তারা গভীর মনোযোগ দিয়ে দেখছে। সেটা দেখে আমার মনে হল মিথাাই আমরা আমাদের সঙ্গীতান্তরাগের বড়াই করি।

মামি বেকালে পুলিশ মেনে ছিলাম সেকালে আমাদের এক প্রিন্সিপ্যাল মিঃ
গর্ডন ( যিনি ডড সাহেবের পর এসেছিলেন ) প্রায়ই আমাদের সঙ্গে বসে ডিনার
থেতেন । ডিনারের পর তিনি আমাদের নৈশ গানের আসরে যোগ দিতেন ।
কথন কথন আমাদের ওই আসর ভাঙ্গতে রাভ ১টা বা ২টো বেজে বেং ।
একবাব ওই রাত জাগার ফলে আমাদের মধ্যে থেকে তু একজন পরদিন স্কালে
গ্যারেডে আসতে এক আধ মিনিটের জন্ত দেরী করে ফেলে। মিঃ গডন সেজত্ত
ভাদের নেশ তু-এক কথা শুনিয়ে দেন। খিদিও তাদের দেরীতে আসার জন্ত
ভিনি নিজেই খনেকটা দামী ছিলেন। এই ঘটনা স্থতে ব্রিটিশ গরিজের এক
বিশেষ দিক আমার চোধে ফ্টে ওঠে।

মেদে থাকতে আমি লক্ষ্য করি বে ইংরাঞ্চদের মধ্যে কোন রক্ম শৈথিলা দে প্যারেডের সময়েই হোক্ বা অক্ত কোন সময়েই হোক অমার্জনীয়। দৃষ্টান্ত শ্বরূপ বলি, একবার এক শিক্ষানবিশ প্রিক্ষিপ্যাল সাহেবের ঘরে ঢোকবার আগে ভার কোটের একটা বোতাম আটতে ভূলে যায়। তাতে দে যে বঙ্কুনিটা থেয়েছিল ভা সে কখনও ভূলতে পারেনি। আমাদের চরিক্স গঠনের বিষয়ে এই খুঁটিনাটি বিষয়গুলি যে কভটা সাহায্য করে তা আমহা ব্রেও বৃদ্ধি না।

ইংরাজিতে এক প্রবাদ আছে—ইমিটেশন ইজ গ থেক ধর্ম অফ ক্মপ্রিমেন্ট )
কিন্তু সময়ে সময়ে তার যে কভটা উল্টো ফল হয় সেটা একবার আমি নিজের
চোখে দেখি।

এক ভারতীয় শিক্ষানবিশ সাহেবদের দেখাদেখি পাইপের সাহাব্যে ধুষ-

পানের অভ্যাস শুরু করেছিল। তার ধারণা ছিল ওটা এক আধুনিক ফ্যাশান যা তার আয়ন্ত করা চাই। সে কিন্তু জানত না দেটা কোন বৈঠকে বা মহিলাদের সমক্ষে করা ভদ্রজনোচিত নয়। তাই একদিন সে যথম প্রিলশ মেদে ঘরভরা পুরুষ ও মহিলা অতিথিদের মধ্যে বলে নির্বিকার চিন্তে তার পাইপের সাহায্যে ধ্মপান করছিল তথন সেটা প্রিশের বড় কর্তার চোথে পড়ে। তিনি রাগে গম্ গম্ করতে করতে তার কাছে গিয়ে তাকে কচ় স্বরে সেই মূহুর্তে পাইপটা ছুঁড়ে ফেলতে বলেন।

ইংরাজি আচার ব্যবহার সম্বন্ধে ভারতীয়দের মধ্যে অনেকেই যে অজ্ঞ ছিল সেটা স্বাভাবিক। আমি নিজে একবার ওই ব্যাপারে কতদূর বোকা বনেছিলাম ভার এক দৃষ্টাক্ষ দিই:

আমি মুরাদাবাদ পৌছবার পর আমাদের প্রিন্সিপ্যাল আমায় স্থানীয় বিবাহিত অফিসারদের এক তালিকা দেন ও বলেন, আমি যেন আমার প্রবিধামত তাদের বাড়ি গিয়ে নিজের নাম লেখা কার্ড ছেড়ে আদি। সেকালে প্রত্যেক সাহেবের বাড়ির বাইরে একটা করে নট এট হোম্ বক্স টাঙ্গানো খাকত। তার ওপর দে বাড়ির শুধু কর্ত্রীর নাম লেখা থাকত। আমার মত নবাগত পুরুষদের তাতে কিন্ত তথানা করে কার্ড ফেলার নিয়ম ছিল। আমি সেটা না জেনে ভূল করে এক বাড়িতে গিয়ে শুধু একথানা কার্ড ছেড়ে আদি। সেজল আমায় পরে লজিত বাধ করতে হয়। আর এক বাড়ি গিয়ে আমি যথন শুনি নাহেব বাড়ি নেই, শুধু মেমলাহেব আছেন, তথন আমার উচিত ছিল দে বাড়ির নট্ এট হোম্ বাজ্মে আমার ত্থানা কার্ড ছেড়ে চলে আসা। আমি কিন্ত তা না করে নাছোড়বান্দার মত বাড়ির বাইরে দাড়িয়ে থাকি। কাজে কাজেই বাড়ির কত্রী আমায় ভেকে পাঠাতে বাধ্য হন। যদিও তিনি সে সময় কারুর সঙ্গে দেখা করার জন্ম প্রস্তুত ছিলেন না। ঈশ্বরকে ধন্তবাদ আজ্বকালকার দিনে আমানের হারা গুই সব ছাটল সমস্রার সমাধান করার আর কোন বালাই নেই।

আমি আগেই বলেছি, দাহেবদের মধ্যে অনেকে সেকালে এদেশে বাঘ ভালুক ও অক্যান্ত বহু জ্বানোয়ার শিকারের লোভে চাকরি নিয়ে আদত। অবশ্য বাঘ শিকারই ছিল স্বচেয়ে আকর্ষণীয়। এক সময় এদেশের বাঘের সংখ্যান্ত ছিল বহু। এই বাঘ শিকারের বেশক বে শুধু সাহেবদেরই মধ্যে ছিল তা নয়। আমাদের অনেক রাজা মহারাজান্ত এ বিষয়ে সিদ্ধহন্ত ছিলেন। আমি এক মহারাজার কথা জানি যিনি গ্র্ম করে বলতেন, তাঁর বাঘ শিকারের

সংখ্যা এক হাজারেরও ওপর হয়ে গেছে। আরে একজন রাজার কথা জানি, খার ছারা ৮৮৯ শ' বাঘ মারা হয়ে গেছিল ও ঘিনি তার এক হাজারের কোটা প্ররো করার জন্ত বিশেষ উৎস্থক ছিলেন।

অনেক বিদেশী দিগ্গছরা আবার বাঘ শিকারের উদ্দেশ্য এ দেশের বিশেষ-বিশেষ মহারাছাদের অভিথি হয়ে আসতেন। একবার আমি জয়পুর বেড়াতে গিয়ে সেথানকার গভীর জন্মলের ভিতর এক পাকা কুঠরি দেখতে পাই। তার সামনে এক লোহার খুঁটি পোতা ছিল। যথনই মহারাজার কোন গণামান্ত অভিথির বিদেশ থেকে আসবার কথা উঠত তথন থেকে ওই খুঁটিতে প্রভাহ একটা করে মোষ বাধা হত। বাঘ তার খাছ্যন্তব্য অত সহজে পেয়ে ওই ভায়গাটা আর ছাড়ত না। ফলে নির্দিষ্ট দিনে উপরোক্ত কুঠরিতে বনে ভাকে ওলি করে মারার চেয়ে সহজ কাজ আর ছিল না।

বাঘ ভালুক শিকার ছাড়া সেকালে অনেকের আবার পাথী শিকারের থব কোঁক ছিল। প্রতাক বছরে কোন না কোন রাজা বা মহারাজা তাঁদের এলাকায় বড়লাট বা ছোটলাটের থাভিরে পাথী শিকারের একটা করে বিরাট আয়োজন করতেন। ভাতে হাজার হাজার পাথী মারা যেত। ভরতপুরে এক ঝিল-আছে যেথানে শীতকালে লক্ষ লক্ষ রাজহাঁস সাইবেরিয়া থেকে উদ্ধে চলে আসে। ভাই সেথানকার মহারাজা ভাইসরয়ের থাজিরে ওই রকম এক শিকারের আয়োজন প্রতোক বছর করতেন। শিকারীদেরও বছরে একবার করে ওই রকম পাথী শিকারের ধুম পড়ে থেত।

সাহেবদের কাছে অস্তান্ত শিকারের মধ্যে বন্তবরাহ শিকার ধথেছ প্রিয় ছিল। এই শিকার ঘোড়ার পিঠে চড়ে বশা দিয়ে করার শিয়ম ছিল। দাধারণতঃ এটা নভেম্ব-ডিসেম্বর থেকে মে-জুন পর্যন্ত চলত। এই শিকাবের ক্ষেত্র ছিল বড় বড় নদীর চরভ্মি। বছরে একবার করে গ্রীমকালে মারাট জেলায় এরই এক আন্তর্দেশীয় প্রতিযোগিতা হত। তাতে অনেক সাহেব মংশ নিত। কছটো যথন তাড়া বেয়ে ঝোপ ঝাপের ভেতর থেকে বেঞ্জা ও ভীর-বেগে আাকার্যাক। উচু পথ দিয়ে ছুটতো তথন শিকার্যার। তার পেছনে ঘোড়া ছুটিয়ে দিত। যে ম্বার আগে জন্তটার গায়ে তার বশার খোচা দিয়ে রক্ত বার করতে পারত তাকেই জন্মী বলে ধরা হত। কিন্তু জন্তটাকে প্রাণে মারা সহজ্ঞ ছিল না। মাঝে মাঝে সে আবার ঘুরে দাড়াত ও তার নাকের অগ্রভাগের খাড়া দিয়ে অনেককে ঘায়েলও করত।

এবার আমি আর এক ঘটনার কথা বলে আমার এ অধ্যায় শেষ করবো।

১৯২২ সালের ডিসেম্বর মানের মাঝামাঝি লর্জ রেডিংএর লখনউ আসার উপলক্ষে আমার সেখানে স্পোল ডিউটিতে বেতে হয়। আমার কাছ ছিল মেসব রান্তা দিয়ে তিনি থাবেন সেই সব রান্তার টহল দেওরা। সেই স্ত্রে আমার জক্ত সেখান থেকে একটি ঘোড়া সংগ্রহ করা হয়েছিল। ঘোড়াটা আর সব দিক থেকে এক রকম ভালই ছিল। তবে একটা ভার মহা দোষ ছিল। সে হাতী দেখলেই এমন ক্ষেপে যেত যে আমার বিপদের সম্ভাবনা দেখা দিত। ঘটনাচক্রে ওই সময় লখনউতে বহু সংখ্যক হাতীর আমদানী হয়। তাদের ওর্ধু কাজ ছিল দরবারের দিন দরবার-তাব্র এক পাশে অর্ধচক্রাকারে দাঁডিয়ে তাদের ওড় ভূলে লাটসাহেবকে দেলাম জানানো। ওই হাতীর ছড়াছড়ির দক্ষন আমার প্রাণান্ত হবার উপক্রম হয়। আমার ঘোড়া আমায় যাতে ফেলেনা দেয় সেই ভয়ে আমাকে সর্বদা সতর্ক থাকতে হত। যে মূহুর্তে আমি আমার চোণের গণ্ডীর মধ্যে কোন হাতী দেখতে পেতাম দেই মূহুর্তে আমার ঘোড়ার লাগাম টেনে তার মাথা অন্ত দিকে ঘ্রিয়ে দিতাম। বার বার ওই কসরত করার পর আমি তাতে এমন অতান্ত হয়ে ঘাই যে তা নিয়ে আর ভাবতে হত না।

ওই ক'টা দিনের মধ্যে এক ছুটির দিন সকালে আমি যথন সাইকেলে চেপে দিবি। আমার বাসস্থানের দিকে যাছি তথন দেগতে পাই আমার সামনের দিকে কিছুল্রে রাস্তার পাশে একদল হাতী এক ডোবার জলে তাদের স্থান সারছে! সেটা দেগামাত্র অভ্যাসবশে ঝ'। করে আমার সাইকেলের হ্যাপ্তেলটা উন্টোদিকে ঘ্রিয়ে দিই। পরে অবশ্র নিজেই হেদে হেদে বাঁচি না। আমি মনে ভাবি, মাহ্যবের অভ্যাস তাকে কতদ্র না কাবু করে কেলে। ঘটনাটা সেই কল্পিত ভদ্রলোকটির কথা মনে করিয়ে দেয়, যিনি প্রত্যহ সকালে ছড়ি হাতে ইেটে বেড়াতে বেতেন ও একদিন বাড়ি ফিরে নাকি তার ছড়ির বদলে তিনি নিজেই। এক দেয়ালের গালে ছেলান দিয়ে লাভিয়ে রইলেন।

আমার চাকরিতে ঢোকার কিছুদিন পর এ. এস. পি. হয়ে ফ্রাঞ্চাবাদ যাই। সেখানে আমি মিঃ নট্বাপ্তরের (পরে তার জন) অধীনে কাজ করার হুখোগ পাই। তিনি এক নামকরা পুলিশ অফিসার ছিলেন ও নিজের দেশে ফেরবার পর কিছুদিনের জন্ত লগুন মেটোপলিটন্ পুলিশের কমিশনারের পদে কাজ করেন। আমি যখন ফারাঞ্চাবাদ গিয়ে পৌছাই তখন তিনি ট্যুরে ইন্দরগত গেছেন।

থবর নিয়ে জানলাম ইন্দরগড় পৌছাতে হলে জামায় প্রথমে ট্রেনে কনৌজ, ভারপর কনৌজ থেকে মাইল দশেক পাকা রান্তা দিয়ে তিরওয়া, জাবার তিরওয়া থেকে আরও মাইল চৌদ্দ কাঁচা রান্তা দিয়ে ইন্দরগড় থেতে হবে। তাই আমি একদিন হুগা নাম জপ করে রাত একটার গাড়িতে রওনা হয়ে ভোর চারটে নাগাদ কনৌজ গিয়ে পৌছলাম। শীতের দিন বলে তথনও স্থোদয় হতে ২/০ ঘন্টা বাকী। ওই সময়টুকু আমি কেলনেই অপেকা করলাম। কনৌজের বড় দারোগা আমার জক্ত তিরওয়ার রাজার এক জুড়ীগাড়ির ব্যবস্থা করে রেথেছিলেন। জামি সেই গাড়ি করে বেলা ১০টা নাগাদ তিরওয়া গিয়ে পৌছলাম।

তিরওয়া থেকে কাঁচা রাস্তা দিয়ে আরো >৪ মাইল আমার বাওয়ার ছিল: ওই পথটুকু আমি আবার রাজা তিরওয়ার এক হাতীর পীঠে অভিক্রম করি। আমার সেই প্রথম হাতী চড়ার অভিক্রতা হয়। তাতে আরোহীর দরীর পর পর একবার সামনের দিকে একবার পিছনের দিকে একবার ডাইনে ও একবার বাঁথে এমন দোল থেতে থাকে যে তার অবস্থা কাহিল হবার কথা। আর যদি হাতীটা ক্ষেপে যায় সেই ভয়ে তাকে থোঁচানও যায় না। তাই ওই চৌদ্দ মাইল পথ অতিক্রম করতে মনে হল যেন চৌদ্দ বছর কেটে গেল। মোট কথা আমি যখন ইন্দরগড় গিয়ে পৌছাই তখন বেলা তৃটোর কাছাকাছি। আমার অনভিজ্ঞতার জন্ম আমি আমার সঙ্গে অন্ম আমা কাপড় বা বিছানা-পত্তর নিয়ে যাওয়া আবশ্রক মনে করিনি। আমার বাড়ি ফিরবার তাড়াও ছিল তাই আমি কাস্ক্রবিলম্ব না করে ফিরতি পণে বেরিয়ে পড়ি।

ইন্দরগড় থেকে আবার ওই হাতীর পিঠে চড়ে তিরওয়া পর্যন্ত আমি বেশ কার্ হয়ে পড়ি। দেখান থেকে আমি রাজার এক সন্বীন্ গাড়ি করে কনৌজ আসি। কনৌজে কিন্তু এসে দেখি আমার টেন ছেড়ে দিয়েছে। আমি তখন আ্বার সেই মোটরে করে রেলগাড়ির সঙ্গে পালা দিই। কনৌজ থেকে রেলের লাইন ফরারাবাদ পর্যন্ত পাকা রাস্তার ঠিক পাশ দিয়ে গেছে। কিন্তু মাঝে কয়েকটা রেলের ক্রসিং থাকাতে আমায় বারবার আটকে পড়তে হয়। সেটা রেলের যাত্রীদের পক্ষে এক মজার ব্যাপার হয়ে দাড়ায়। বখনই তারা আমায় ক্রসিং-এর সামনে আটকে থাকতে দেখে তখনই আমায় লক্ষ্য করে হাড়ভালি দেয়।

আমি যথন গুরসহায়গঞ্জ স্টেশনে এসে পৌছাই তথন দেখি ট্রেন সেধানে দাড়িয়ে। তারপর যদিও সেদিন আর কোন ব্যাঘাত ঘটেনি তব্ আমার বাড়ি ফিরতে রাত ১০টা বেজে গেছিল। বাড়ি পৌছে আমার প্রথম হঁস হয় যে গত ২৪ ঘণ্টার মধ্যে আমি জলস্পর্শ পর্যস্ত করিনি।

আমার এই অভিযানের কয়েকদিন বাদে যথন নট্বাপ্তর সাহেব কায়মগঞ্জে ক্যাম্প করছেন তথন তিনি আমায় সদর থেকে ডেকে পাঠান। তাঁর উদ্দেশ্ত ছিল যাতে আমি তাঁর কাছে তৃ-চার দিন থেকে কিভাবে থানার কাজ দেথতে হবে শিথে নিই। ফরাকাবাদ থেকে কায়মগঞ্জ ২০।২২ মাইল। সেই পথটুকু আমি আমার ঘোড়ার পিঠে ঘণ্টা তিনেকের মধ্যে অভিক্রম করি। মাঝে কিছু দর আমায় এক থাদের মধ্যে দিয়ে যেতে হয়। দেই সময় ত্টো জস্কুকে আমার পিছু নিতে দেখি। প্রথমটা আমি তাদের দিকে বিশেষ লক্ষ্য করিন। পরে যথন দেখি যে তায়া কিছুতেই আমার সদ ছাড়ছে না তথন আমার মনে একটু ভয়ের উদ্রেক হয়। আমি বৃষতে পারি যে জক্ত ত্টো নেকড়ে। আমি যথন ওই থাদটা পেরিয়ে শত্যের কেতের মধ্যে গিয়ে পড়ি তথন তায়। আমার পিছু

ছাড়ে আমিও হাঁফ ছেড়ে বাঁচি। তালের হিংল্ল চাহনি ও লক্লকে ঞিবের দুখা সাজও আমার মনে আছে।

এদেশে নেকড়ের উপদ্রবের কথা অনেকেরই জানা সাছে। প্রায়ই ডারা রাতের অন্ধকারে গ্রামের ভিতর চুকে ছোট ছোট শিশুদের মূথে তুলে নিম্নে পালায়। ওইভাবে আমাদের দেশের কতশত বাচচা যে তাদের কবলে প্রাণ হারিয়েছে তার ইয়ঙা নেই।

মামি যথন কায়মগঞ্জ গিয়ে পৌছাই তথন দেখি মিঃ নট্বাপ্তর বন্দুক হাতে তাঁর কয়েকজন চাকর চাপরালি নিয়ে পাখা লিকারের উদ্দেশ্যে বেরুচ্ছেন। তথন বিকাল ৫টা। মামিও শুধু হাতেই ওঁর সঙ্গ নিলাম। আমাদের কাজ হল মিঃ নট্বাপ্তরকে মাঝে রেথে এক লম্বা সার বেঁধে সেথানকার শস্তক্ষেত্র ভেতর দিয়ে হৈ হৈ করতে করতে অগ্রসর্ব হওয়া। যে সব পাখা এখন তাদের খাবার অহেষণে ব্যস্ত তার। আমাদের তাড়া খেয়ে উদ্দে পালাবার চেটা করতে বাধ্য। ওডার সঙ্গে সংক্ষেই নট্বাপ্তর সাহেব বন্দুকের গুলিতে তাদের ধরাশায়ী করেন। ওঁর নিশানা এমনই মোক্ষম ছিল যে কোনটাই যেন ফাঁকা গেল না। মিনিট ২৫৩০ এর মধ্যে তিনি ডজন খানেক পাখা ওগোটা গুই খরগোস মেরে ফেললেন।

তাঁবৃতে কিরে রাত্রের জিনারের জক্ত আমার কি পোষাক পরা দরকার তথ নিয়ে আমি এক সমস্তায় পড়ি। আমার বেয়ারা নট্বাপ্তর সাহেবের বেয়ারার কাছে চুপিচুপি থোঁজ নিয়ে আবিন্ধার করে সাহেব প্রত্যন্থ রাত্রে জিনার ড্রেস পরে থেতে বসেন। সৌভাগ্যক্রমে আমার সঙ্গে আমার জিনার ড্রেস ছিল বলে আমার কোন অন্তবিধ্য হল না। সেকালে পাকা সাহেবরা একা থাকলেও ওই রক্ম ধডাচ্ড়া পরে জিনার থেতে অভ্যন্ত ছিলেন।

রাত্রে ডিনারের পর সাহেব আমার জন্ম এক ট্যার প্রোগ্রাম তৈরী করেন।
তিনি কাগজে এঁকে দেখিয়ে দেন আমার এলাকার মধ্যে কালী নদীর কোন
কোন গাঁকে বা কুণ্ডতে আমি কুমীর শিকারের আশা করতে পারি। তাঁর
কথায় বেশ বোঝা ধাচ্চিল জ্লোর প্রত্যেকটি অলিগলি তাঁর নখদপণে।

পরদিন সকালে প্রাতঃরাশ সারবার পর স্টা নাগাদ আমর। নিজের নিজের ঘোড়ার পিঠে বনে থানায় গেলাম। শহরে চুকতেই দেখি স্থানীয় দারোগা মহমদ সিদ্দিক আমাদের অপেক্ষায় নিজের ঘোড়ার লাগাম ধরে রান্ডার পাশে দাঁড়িয়ে। দারোগার আমাদের দঙ্গে যোগ দেবার পর মনে হচ্ছিল আমরা যেন এক শোভাষাত্রায় বেরিয়েছি। নট্বাঙর সাহেব ও আমি আগেভাগে চলেছি। মহমদ সিদ্দিক চলেছেন আমাদের পেছনে কয়েক হাত বাবধান রেখে। দেখি রাভার ত্ধারে বছ সংখ্যক নরনারী হাঁ করে দাঁড়িছে। মাধার ওপরে দড়িতে গাঁথা রং বেরং-এর পভাকা শোভা পাছে। মাঝে মাঝে আমাদের অভ্যথনীস্চক কয়েকটা ফুল পাভার ভোরণও দেখতে পেলাম।

থানার সদর দরজা ও ভেতরটা যেন বিষে বাজির মত সাজানো। বিশেষ করে আমার চোথে পড়ে সোনালি জরির কাজ করা এক লাল ভেলভেটের আচ্চাদন যা সাধারণতঃ হাতীর পিঠে ঝুলের কাজে আসে। উপস্থিত ক্লেজে সেটা থানার অফিস টেবিলের ওপর পাতা ছিল। তার চেয়েও মজার ছিল সেই রকমই ধার করে আনা আমাদের বসবার জক্ত লাল ভেলভেটের গদি দেওয়া ও সিংহাসনের আকাবে তৈরি ত্থানা চেয়ার। তার মধ্যে একটা ছিল সোনালি রং-এর ও অক্টা রপোলী। অবশ্ব সোনালিথানা ছিল মিঃ নট্বাওরের জক্ত ও রপালীথানা আমার জক্ত। এইসব ভড়ং দেখে আমার খুব হাসি পায়। মিঃ নট্বাওরের কাছে কিন্তু এসব নতুন কিছু নয় বলে তাঁকে একটিবারও চোথের পাতাটি প্রস্ত ফেলতে দেখলাম না।

আজকাল অবশ্য পুলিশ সাহেবের বাৎসরিক থান। ইন্সপেক্শন উপলক্ষে উপরোক্তভাবে তাঁর অভ্যর্থনার পদ্ধতি একেবারেই উঠে গেছে। কিন্তু এক সময় ছিল যথন দেটা থ্বই সাধারণ ব্যাপার বলেধরা হত। আমি যথন একবার মির্জাপুর জেলার অদলহাট্ থানা ইন্সপেক্শনে যাই তথন দেখি যে আমার ক্যাম্পের চারধারে অগুনতি ছোট বড় পতাকার ছড়াছড়ি ত আছেই উপরস্ক সেথানকার প্রবেশ হারের ওপর বড় বড় সোনালী অক্ষরে লেখা ওয়েলকাম ট আওয়ার নোব্ল এস পি এও হিন্ধ ওয়াইফ্।

এ ক্তে আমার আর এক ক্যাম্পের কথা মনে পড়ে। সেটা আমি ওই মির্জাপুরে থাকতেই বড়দিনের সময়ে করি। আমার সঙ্গে আমার ডি আই জি মিঃ বেল্ ও তাঁর স্ত্রী ছাড়া আরও কয়েকজন সাহেব মেম ছিলেন। ক্যাম্পের জায়গাটার নাম হাতিনালা। সে এক গভীর জকলের মধ্যে। সেথানে গিয়ে দেখি জায়গাটা ঘিরে এক খাল বয়ে চলেছে, তার ক্ষটিক স্বচ্ছ জল কুলকুল শস্তে প্রবাহিত হচ্ছে। ক্যাম্পের চারধারে অসংখ্য শাল গাছ। তাদের ওপর ক্ষের কিরণ পড়ে এক অজুত আলো ছায়ার সৃষ্টি হয়েছে। ক্যাম্পের প্রবেশ লারে এক বিরাট লাল শাল্র কাপড় টাকানো। তার ওপর বড় বড় সোনালী ক্ষকরে লেখা—"ওয়েলকাম টু হাতিনালা ক্যাম্পেই। ক্যাম্পের ভেতরটা আবার একন ভাবে সাজানো। যে হঠাৎ মনে হয় যেন বিভীয় ইন্সপুরী।

এখানে দেখানে গাছের কাটা ভাল থেকে কলা কমলালের সাপেল আনারস ত্যাসপাতি ইত্যাদি অনেক ভাল ভাল ফল ঝুলছে। রাত্রে যাতে আলোর অভাবে আমালের কট না হয় দে জন্তে দেখি অনেকগুলি গ্যাস বাতি এখানে দেখানে টাঙ্গানো। সন্ধ্যার পর যখন সেগুলো জালানো হত তথন দিনের মত আলো ছড়িয়ে পড়ত। আরো দেখি যে প্রত্যেকটি তার্র মেঝে আগাগোড়া পুক মির্জাপুরী কার্পেট দিয়ে মোড়া। তার ওপর পা ফেললে মনে হয় যেন পা ভার মধ্যে ডুবে গেল।

এই সব ব্যবস্থাই স্থানীয় দারোগা সামস্থদিনের উবঁর মন্তিক্ষের গ্রেষণার ফল।
আমাদের মনোরজনের জন্ত সানীয় আদিবাসীদের এক রকম নাটকের ব্যবস্থা
ছিল। রাতের আহারের পর আমরা খোলা আকাশের নীচে গন্গনে আগুনের
সামনে গোল হয়ে বসলে সেই নাটক শুরু হত। নাচে একদল পুরুষ ও একদল
ব্রীলোক তাদের জাতীয় বেশভ্ধা পরে ও হাত ধরাধরি করে মুখোম্থি
দাঁডাত। তার পর তাদের বাজনার সঙ্গে তাল রেখে গান গাইতে গাইতে
একবার সামনের দিকে ও একবার পিছনের দিকে ত্লে তুলে পা ফেলত।
এই নাচ ছাড়া আমাদের মনোরজনের উদ্দেশে এক রকম ভালো কাঠ পোড়াবার
বাবস্থা ছিল। সেই কুঠি থেকে অজ্প্র আগুনের ফুলকি অনেকটা তুবিছ বাজির
মত বেশ্বতা।

ক্যাম্পের রসদ বিশেষ করে ত্ব ডিম ও পাঠার মাংস সরবরাহ করার সম্বন্ধে আমার যথেষ্ট ভাবনা ছিল। কিন্তু দেখি দারোগা সামস্থদিনের তত্তাবদানে সে সবেরও চমৎকার বন্দোবস্ত হয়ে আছে।

প্রথমতঃ এক কুঠরিতে চুকে দেখি সেখানে অন্ততঃ হাজার খানেক মুগাঁর ডিম মন্দিরের চূড়ার আকারে সাজানা। আর এক জায়গায় গিয়েদেখি সেখানে অন্ততঃ গোটা পঁচিশ জলজ্যান্ত পাঁঠা জড়ো করা। তেমনি হুধের জন্ত দেখি গোটা পঞ্চাশ গরু জন্ধন থেকে ধরে আনা হয়েছে। গরুগুলো সেখানে চরতে ছাড়া চিল। বাঘ ও অন্তান্ত বন্ত পশু শিকারের উপলক্ষো হাঁকওয়ার জন্ত মত সব লোকের দরকার তারাও দেখি জন্দলের মধ্যে বদে দিবির তাদের রায়া বায়ায় বাস্ত। তাদের সকলকে তাদের গ্রাম থেকে ধরে এনে জড়ো করে রাখা হয়েছিল। ভেবে দেখতে গেলে এ সব পুলিশের জুলুম ভিন্ন আর কিছু নয়। তবে এই নিয়ে সেকালে কোন বিক্লোভ দেখানোর যো ছিল না।

দারোগা লামস্বন্দিনের কেরামতির আর এক দৃষ্টান্ত আমার চোথে পড়ে, থেকিন বেল সাহেব এক বাঘ মারেন দেদিন দেখি আমাদের ক্যাম্পে ঢোকার মুথে যে এক লাল শালুর কাপড়ে সোনালি অফরে আগে লেখা ছিল ওয়েলকায় টু ছাতিনালা ক্যাম্প, তাতে লেখা হয়ে গেছে কনগ্রাচুলেশন স্থার।

আবার থেনিন নিউ ইয়ার্স ডে, সেদিন সকালে বিছানা থেকে উঠেই দেখি আখাদের প্রভোকের তাবুর ঠিক সামনে একটা করে পতাক। টাঙ্গানো যাতে বড় বড় সোনালি মফরে লেখা হ্যাপি নিউ ইয়ার স্থার।

অবশ্র আজকাল সামস্থদিনের মত সরেদ লোক বড় একটা দেখা যায় না।

•বে ভই সব লোকের মধ্যে যে পরিমাণ দোয ছিল সেই পরিমাণে গুণও ছিল।

সামস্তদ্দিনেরই মত আর এক চতুর দারোগার সঙ্গে আবার ১৯৪০ কি ৪১ সালে দেখা হয়। তার নাম ছিল যত্নন্দন পাওে। দে তথন ফয়জাবাদ জেলার রৌনাহি থানার বড় দারোগা। ওই সময় আমি একবার লগনউ থেকে ফয়জাবাদ আমার গাভি ইাকিয়ে ধাই। রাস্তাটা বেশ প্রশস্ত ও সোজা বলে আর্মি গাড়িখানা মনের আনন্দে বেশ বেগেই চালাচ্ছিলাম। যখন আ্মি ফ্মজাবাদের কাছাকাটি এদে পৌচেছি তথন দেখি একজন তার হজোড়া বলন ওই রাস্তা দিয়ে আমার কিছু আগে ভাগে হাঁকিয়ে নিয়ে চলেছে। সেটা দেখামাত্র আমার গাড়ির হর্ণ আমি কয়েকবার বাঞ্চাই। খাতে লোকটা জল্প-ওলোকে রাস্থার এক ধারে করে আমার ব্যবার প্রা<sup>ক্ত</sup> করে। কি**ন্ধ** ভার कन উल्का इस। जलकाना ममन पर्वाहे जुद् . नन 📅 🖼 एयन जामाद গাড়ির বেক সঙ্গোরে চাপি। তা সত্তেও গাড়িখানা একটা বলদের সঙ্গে ধাকা খায় ও সেই ধারূয়ে ভার পেছনের এক ঠ্যাং ভেকে যায়। আমি তখন মহা বিল্লাটে শ্ডি। ইতিমধ্যে কয়েকজন গ্রামধাসী ঘটনাস্থলে এসে জোটে ও আমার সঙ্গে তর্কবিত্তক জুড়ে দেয়। গতিক ভাল নয় দেখে আমি আর পেথানে কাল বিলম্ব না করে সোজা থানায় গিয়ে উপস্থিত হই। সেখানে যতুনক্ষন পাণ্ডেকে भर्देशांद्र कथा वाले ७ (म. एवंस घटेंसाक्टल शिर्ध मामला हकादका कवाद वादकः, করে ভাও বলি: না থানি কত টাকা আমায় গুণাগার দিতে হবে এই ভেবে আমার মন সমস্ত দিন ধারাপ রুইল।

পরে ধখন আমি সন্ধা। ৬।৭ নাগাদ ফিরতি পথে ঘটনাস্থলের কাছে এসে পৌছাই তখন আমার গাড়ির হেড লাইটে দেখি বিস্তর লোক রাস্তার ত্বারে সারা দিন দাড়ের। সেটা দেখে ত আমার বুক ধড় ওড় করতে থাকে। কিন্দু আমি শবন তালের মারো আমার গাড়িখানা থামাই তখন দেখি তারা হাত ভোড় করে দাছেয়। তাদের মদোকার ত্তনের হাতে আবার ত্টো মালা। আমি ধখন তালের কাছে সকালের ঘটনার জন্ত আমার তুল প্রকাশ করি তখন

ভারা আমার কথা চাপা দিয়ে বলে, সে কি হুজুর, দোহটা ভ সম্পূর্ণ সেই লোকটার, যে বলদগুলোকে ইাকিয়ে নিয়ে যাছিল। যাক্ সে কথা, আমাদের মহা সৌভাগা এই ভুচ্ছ ঘটনা হত্তে আপনার মত মহান পুরুষের সঙ্গে আমাদের সাক্ষাং হল। এই বলে ভারা ঝুপঝাপ করে ভাদের হাতের মালং দটো আমার গলায় পরিয়ে দেয়। অনেক প্রস্তাধ্বন্তির পর ক্ষভিপূরণ অরুপ গোটা কুড়ি টাকা আমি ভাদের হাতে গুঁছে দিতে সক্ষ্ম হই।

আজকালকার দিনে ত ওই রকম ঘটনা হলে আন্ত মাথায় আমার বাড়ি থিরে আসা হত না। হাঁ। একটা কথা বলি। আমি থখন ওই গাঁয়ের মোড়লদের সঙ্গে কথাবার্তা বলছি তখন দেখি যহনন্দন পাত্তে সকলের পেছনে চুপটি করে দাঁড়িয়ে। মুখে তার মূচকি হাদি। তা দেখে আমার বুঝাতে বাকি বইল না ধে তারই মধ্যস্থতার কলে আমি এ যাত্রা বেঁচে গেছি।

অনেকের হয়ত জানা নেই—আমি ইতিপূরে যে নট্বাওর সাহেবের উল্লেখ করেছি, তারই চাতে ১৯৩১ সালের কেব্রুয়ারি মাসে বিপ্লবী চক্রশেষর আজাদের মৃত্যু ঘটে। আজাদের নামে তর্থন সকলে ধরহরি কম্প্রমান ছিল। সে বলে বেখেছিল, তার জীবনের একমাত্র লক্ষা উচ্চপদম্ব সাহেব কর্মচারীদের একটি করে প্রাণহরণ ক্রিট্রার কিছুদিন পূর্বে টাটগায় হত্যাকাও হয়। যব সপ্তব তলে ত্রুশে ক্রিট্রান ক্রেশেখরের যোগ ছিল।

নট্বাওর সাঁহেবকে উত্তরপ্রদেশ সরকারের তর্ম থেকে স্পেশাল ডিউটিছে নিযুক্ত করা হয়, যাতে তিনি চক্রশেশরকে বন্দী করার জন্ম উঠে পড়ে লাগতে পারেন। পুলিশের দিক থেকে আনেক গুপ্তচরও তার খোঁজে নিযুক্ত ছিল। তালেরই মধ্যে থেকে একজন গবর দেয় যে, আজাদ এলাহাবাদে এসে কোথাও লুকিয়ে বাস করছে।

দৈবক্রমে তার পর একদিন সকালে ঠাকুর বিশ্বেশ্বর সিং এলাহাবাদের আলক্ষেড পার্কের মধ্যে দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলেন। তিনি পথের ধারে এক নিমগাছ তলায় তৃত্তন লোককে বদে চুপিচুপি আলোচনা করতে দেখেন। তাদের দেখে তার মনে কিছু সন্দেহ জাগে। তাই তিনি খবরটা নট্বাপ্তর সাহেবকে গিয়ে দেন। তথন তিনি নট্বাপ্তর সাহেবেরই অধীনে কাঁজ করতেন। সাহেব তৎক্ষণাৎ বিশ্বেশ্বর সিংকে সঙ্গে করে তাঁর এক টু সীটার গাড়িতে বদে পার্কে এনে উপস্থিত তন। গাড়ি থেকে নামামাত্র তিনি পিন্তল হাতে আজাদ ও তার সঙ্গাকে ঘেরাপ্ত করেন। আজাদ তৎক্ষণাৎ সাহেবকে লক্ষ্য করে পিন্তল চালায়। গুলি সাহেবের বাঁ হাতের কন্মই ছুঁয়ে বিশ্বেশ্বর সিং-এর চিবুকে গিয়েলাগে। অভাদিকে

সাহেবের গুলি আজাদের বাম জাহতে গিয়ে লাগে ও তাকে পঙ্গু করে দেয়। আজাদের সঙ্গী তথন ছুটে পালায় ও একজনের বাইসাইকেল কেড়ে তাতে করে অদৃশ্য হয়ে যায়।

নট্বাপ্তর সাহেব ও বিশ্বেখর সিং ছুটে ওঁদের গাড়ির আড়ালে গিয়ে দাঁড়ায়। তার পর থেকে প্রায় আধঘণ্টা ধরে আজ্বাদের ও সাহেবের মধ্যে গুলি বিনিময় হয়।

শাহেব ষেই তাঁর মাথ। তুলে আঞ্চাদকে লক্ষ্য করে গুলি ছোড়োর চেটা করেন, আজাদও সেই মৃহুর্তে সাহেবকে লক্ষ্য করে তার গুলি ছোড়ে। সেই সঙ্গে সেবন্দেমাতরম্ বলে চিৎকার করে। তার চিৎকার ভনে আশেপাশের অনেকেই দাড়িয়ে পড়ে ও ব্যাপারটা যে কি তা বুঝে আঞ্চাদের সঙ্গে সমন্থরে বন্দেমাতরম্ বলে চিৎকার করে। ক্রমে বহু সংখ্যক লোক ঘটনাস্থলে এনে জোটে ও সেই চিৎকারে যোগ দেয়। তাতে এক অভ্তপূর্ব দৃশ্যের সৃষ্টি হয়। ১

এইভাবে চক্রশেগর ও সাহেবের গুলির আদানপ্রদানের ফলে সাহেবের গাড়ির বনেটে আজাদের কয়েকটা গুলি গিছে লাগে ও সেটাকৈ স্থানে স্থানে ফুটো করে দেয়। কিন্তু সাহেবের কপাল জোরে তিনি এ যাত্রায় বেঁচে যান। নট্বাওর সাহেবের এক গুলি চক্রশেখরের মাথার খুলিতে গিয়ে লাগে ও তৎক্ষণাৎ সে ধরাশায়ী হয়। আবার এও শোনা গেছে যে চক্রশেখর যথন দেখে ভার কাছে আর একটিমাত্র গুলি রয়ে গেছে তথন সেটা দিয়ে সে আয়ুহ্ত্যা

আজাদের ধীরও ও দেশভক্তির জন্ম লোকে তাকে ধন্ম ধন্ম করতে থাকে।
কয়েক দিন ধরে তারা দলে দলে দটনান্থলে আদে ও উপরোক্ত নিমগাছের
ও ডিতে চল্লেখবের উদ্দেশে সিঁন্দুর, আবীর ও কুমকুমের প্রলেপ লাগায়।
তাই দেখে কর্তৃপক্ষ গাছটা কেটে ফেলার ব্যবস্থা করেন। তবু সেই স্থানটা
ভীথক্ষেত্র হয়ে আছে। আজও লোকে সেখানে আজাদের এক ধাতৃনিমিত
প্রতিম্ভির গলায় মালা দেয়।

আন্ধাদের পিশুল নট্বাওর সাহেব এই ঘটনার চিহ্ন শ্বরূপ তার দেশে নিথে খান। সেটা নাকি সম্প্রতি ভারত গভনমেন্টের চেষ্টার ফলে ক্ষেরতপাওয়া গেছে ও এলাহাবাদ মিউজিয়য়ে রাধার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

## কোকেন বিক্রেতা করামত

এবার আমি ফরাকাবাদের এক বিখাতে কোকেন বিক্রেন্ডার কথা বলি, যার নাম ছিল করামত। আমি অনেকের মৃথে শুনেছিলাম সে নাকি ল্কিয়ে ল্কিয়ে ব্রুক্তির কোকেন বেচে হাজার হাজার টাকা রোজগার করে। আমি তাই একদিন তার কাছ থেকে চুপি চুপি লোক মারফত কিছু কোকেন নম্না হিসেবে কিনে আনাই। জিনিসটা যে খাঁটি সে সম্বন্ধে আমার যথন কোন সন্দেহ থাকে না তথন তার বাড়িতে একদিন হানা দেওয়া স্থির করি।

নির্দিষ্ট দিনে আমি ও স্থানীয় সিটি ম্যাজিন্টেট মিঃ শ্রীধর ছন্মবেশে করামতের বাড়ি ঘাই। বাড়িথানা ছিল এক ঘৃপ্চি গলির মধ্যে। তথন বেলা ১টা হবে। করামত তথন তার বাড়ির সামনে এক খাটিয়ার ওপর বলে তামাক খাচ্ছে। তার পরনে একটি স্থাত্যে গেঞ্জি ও একটি চেকের লুন্ধি। আমাদের দেখে সে উঠে দাঁড়ায় ও বলে, বাবুন্ধি আপনারা কি চান? মিং শ্রীধর আমায় দেখিয়ে বলেন, ইনি কানপুরের এক ধনী-শেঠন্ধি। ইনি অধিক পরিমাণে কোকেন সংগ্রহ করার ফিকিরে আছেন। আমরা ত্ত্তনে তোমার নাম্ডাক ভনে তোমার কাছে এসেছি।

কথাটা শুনে করামত থ্ব খুলি। বলে—তা বাব্দের আমার কাছ থেকে যতই কোকেন কেনবার ইচ্ছে থাকুক না কেন আমি দেটা অনায়াসে জোগাড় করে দিতে পারবো। তার পর সে আমাদের জেরা করে জানতে চায় আমরা কানপুরে কোথায় থাকি ও ফরাক্কাবাদে এসেই বা কোথায় উঠেছি ইত্যাদি। এই সব প্রশ্নের উত্তরের জন্ম যিঃ শ্রীধর আগে থেকেই প্রস্তুত ছিলেন ও ফটাফট এক ঝুড়ি মিথ্যা কথা বলে যান। তারপর তিনি তাঁর পকেট থেকে একখানা চিহ্নিত একশ টাকার নোট বার করে তাকে দেন ও বলেন, উপস্থিত আমরা ধ্ব সামান্ত কিছু সওদা করার উদ্দেশ্তে এটা নিয়ে এসেছি।

করামত নোটখানাকে হাতে নিয়ে প্রথমে সেটাকে বেশ উল্টে পাল্টে দেখে।
তারপর সেটাকে স্থের দিকে তুলে ধরে বেশ খানিকক্ষণ ধরে পরীক্ষা করে।
যখন সেই নোট সম্বন্ধে তার কোন সন্দেহ থাকে না তখন সে বলে—আছা
এবার তাহলে আপনারা নিজেদের বাসায় ফিরে যান। আমি সময়মত মাল
আপনাদের কাছে পৌছিয়ে দেবো। আমরা তার এই উত্তরের জন্ম মোটেই
প্রস্তুত ছিলাম না। মিঃ শ্রীধর তাকে বলেন—"তা কি হয়? আমরা এইখানেই
বসে থাকবো, যতক্ষণ না তুমি মালটা এনে দিছে—" তার উত্তরে করামত
নোটখানা আমাদের ফেরত দিতে উন্মত হয় ও পরিষ্কার জ্বাব দেয়, সে তাতে
রাজি নয়। তার কারণ, তাকে অন্য এক জায়গায় গিয়ে তার এক পরিচিত
আড়তদারের কাছ থেকে মালটা আনতে হবে। সে নিজে কেনাবেচায় সামান্য
কমিশনমাত্র পাবে।

আমরা তথন আর বেশী ভেদাজেদি না করে করামতের কথামত এক নির্দিষ্ট স্থানে গিয়ে বসতে রাজি হই। সেটা ছিল করামতের বাড়ি থেকে ফার্লং হয়েক দূরে এক নিমগাছতলা।

তার পর আমাদের যা ভোগান্তির পালা শুরু হয় তার কহতব্য নয়। ঘণ্টার পর ঘণ্টা ওই গাছতলায় চুপটি করে বদে কাটানোঁ সত্ত্বেও করামত বা তার কোন লোকের চিহ্নমাত্র আমরা দেখতে পাই না। আমরা তথন তিতিবিরক্ত হয়ে উঠে গিয়ে করামতের সঙ্গে আবার দেখা করি। সে দেখি দিব্যি আরামে তার বাড়ির সামনে বদে কয়েকজনের সঙ্গে আডো মারছে। আমাদের দেখামাত্র সে আমাদের দিকে এগিয়ে আদে ও মি: শ্রীধরের কানে কানে বলে, বাবু আপনারা নিশ্চিম্ম থাকুন। আরো কিছুক্ষণের মধ্যে আমি মাল আপনাদের কাছে নিশ্চম্ম পৌছিয়ে দেবো। আসল কথাটা কিছুক্ষণ হল কোতোয়াল সাহেব এদিক দিয়ে বেরিয়ে গেলেন। আমি ওঁর পেছনে লোক লাগিয়ে রেখেছি। উনি কোতোয়ালি ফিরে যাওয়া মাত্র আপনাদের কাজ হাসিল হয়ে যাবে।

থবরটা শুনে আমাদের হাসি পেল। সেই সঙ্গে আমরা কিছুটা অম্বতিও বোধ করলাম। এই দেখে যে অস্ততঃ আমাদের সম্বন্ধে করামতের মনে কোন সন্দেহ জাগে নি। কোন্ডোয়ালকে আমাদের বলা ছিল, সে যেন করেকজন স্পোই ছদাবেশে করামতের বাড়িব আশে পাশে ছেড়ে রাথে। দরকার পড়লে যাতে তারা আমাদের সাহায্যের জন্ম আসতে পারে। কিন্তু কোতোয়াল সাহেব যে আমাদের না দেখতে পেয়ে হাল ছেড়ে দিয়েছেন ও নিজের অফুচরবর্গের সহিত কোতোয়ালি ফিরে পেছেন সেটা আমাদের পক্ষে অখবর ছিল না। ঘাই হোক আমরা মৃক্ষনে আবার গুটি গুটি সেই নিমগাছ তলায় ফিরে খাই ও গেখানে বসে ভাবি এখন মানে মানে বাড়ি ফিরতে পারলে হয়।

এইভাবে আরো কিছু সময় কেটে যায় ও দেখতে দেখতে স্থদেব তার বাস্থায় ফিরে যান। তার কিছুক্ষণ পরেই চারিধারে অন্ধনার ছেয়ে যায় ও জোর রৃষ্টি নামে। এ হেন অবস্থায় আমাদের আর সেখানে বসে থাকা সম্ভব ছিল না। আমরা আবার কপাল ঠুকে করামতের বাড়ি গিয়ে হান্তির হই। সেতখন তার বাসার নামনের এক দালানে তার ছ-একজন সন্ধী-সাথীর সঙ্গে অন্ধনারে বসে। আমাদের জন্ম সে এক খাটিয়া পেতে দেয় ও আবার তার জেরা শুরু করে। ওই অসহায় অবস্থায় আমার বৃক তথন বেশ টিপ্ টিপ্ করছে। আমি মনে মনে ভাবছি, দে ইচ্ছে করলেই আমাদের ত্তনকে খ্ন করতে পারে। রৃষ্টির প্রকোণে পাড়ার লোকেরা তখন যে যার বাড়িতে চুকে গেছে ও চারদিক জনশৃন্য হয়ে আছে।

আমি যথন মনে মনে ভাবছি না-জানি আরে৷ কত হুর্ভোগ আমাদের কপালে লেখা আছে, তথন এক ছোকরা ছাতা মাথায় আমাদের দালানে এসে ওঠে ও করামতকে কানে কানে কিছু বলে। সেই সঙ্গে করামত উঠে পড়ে। তার ইশারায় মি: औধর ও আমি তার ও সেই ছোকরার পিছু পিছু বেরিয়ে পড়ি। বৃষ্টি তথন অনেকটা থেমে গেছে তবু চারিদিকে ভারে অন্ধকার। জলের অবস্থা তথন এমন যে তাতে আমাদের পায়ের গোছা অনি ভূবে যাছে। আমার সঙ্গে সেই ছত্রধারী ছোকরা ও মি: औধরের সঙ্গে করামত। কিছুদূর গলি দিয়ে ছপ্ ছপ্ করতে করতে যাবার পর আমার সলী আমার হাতে এক কাগজের মোড়ক চুপি চুপি ধরিয়ে দেয়। আমি সেটা আমার বুক পকেটে রেথে আমার দলীর ছই হাত চেপে ধরি। সেই দলে মিঃ ঞ্রীধরকে উচ্চৈ:স্বরে বলি, তুমি ভোমার আসামী গ্রেপ্তার কর। আমার সঞ্চী আমার কার্যকলাপ দেখে প্রথমটা হকচকিয়ে যায়। তারপর কিন্তু প্রাণপণে আমার পকেট খেকে তার দেওয়া সেই মোড়কটা ছিনিয়ে নেবার চেষ্টা করে। আমি তথন সেদিকে থেয়াল না করে দে বাতে আমার কবল থেকে পালাতে না পারে ভাই নিয়ে বাস্ত। ওই ঝটাপটিতে আমরা তুজন ধরাশাদী হই ও কিছুক্পণের জন্ম মাটিতে গড়াগড়ি যাই। তার পর যথন আমি তাকে নিবস্ত করি তথন সে কাম হয়।

ষ্ণক্ত দিকে মিঃ শ্রীধর করামতকে গুলি করার ভার দেখাতে সে চুপ করে দাঁছিয়ে। পড়ে।

আমার এই লোমহর্ষক অভিজ্ঞতার পর আমি যথন আমার পকেটে হাত দিই তথন দেখি সর্বনাশ। আমার কাছে কোকেনের মোড়কটা মাত্র আছে। তাতে ষেটুকু কোকেন ছিল সেটুকু জলে পড়ে ধুয়ে মুছে সাক্ হয়ে গেছে। যাইহোক সেজগু আর অফুতাপ না করে আমরা তথন করামতের বাড়ি সার্চ করার দিকে মনোযোগ দিই। আমাদের হাক ডাকে পাড়া-পড়শীদের মধ্যে থেকে অনেকে এসে পড়েও তার কিছুক্ষণ বাদেই স্বয়ং কোভোয়াল সাহেব তাঁর দলবল নিয়ে হাজির। করামতের বাড়ি থেকে কিন্তু বিশ্বুমাত্র কোকেন পাওয়া ষায় না।

পরে ভেবে চিন্তে দেখা গেল যে যদিও মালের অভাবে আয়াদের মামলা অনেকটা ভেন্তে গেছে তবু সেটা একেবারে বাতিল করা যায় না। তাই অবশেষে আমি হুর্গা নাম করে করামত ও তার সাথীকে চালান করি। আয়াদের কপাল জোরে ওরা হুজনেই আদালত থেকে এক বছর করে সম্রম কারাদণ্ডের শান্তি পায়। উপরস্ক করামতের এক হাজার টাকা জরিমানা হয়।

এই মামলায় মি: প্রীধর ও আমার জবানবন্দি ছাড়া সেই কাগজের মোড়ক যা আমার কাছে রয়ে গেছিল ও কোকেন যা আমরা নম্না হিসেবে করামতের থেকে আনাই তা যথেষ্ট কাজ দেয়।

আসল কথা সেকালে আদালতের দৃষ্টিকোণই অন্তর্মপ ছিল। তাঁরা সাক্ষ্যের চেয়ে সত্যের ওপর বেশী জোর দিতেন।

## আমি সভা ভিন্ন মিখ্যা বলিনা—ঈশ্বর আমার সহায়

আমাদের দেশে আনেকের বিশ্বাস দেবস্থানে একাদশীর দিন জুয়া থেললে লোকেদের কপাল খুলে যায়। তাই আমি যখন ফরাক্কাবাদে কাজ করি তথন ওই পর্বের ত্ একদিন আগে সেখানকার কোতোয়াল মহম্মদ আয়ুব আমার কাছে এসে বলেন—হজুর আমি স্থির করেছি আগামী একাদশীর দিন কিছু ধরন্দাকড করব। সে উদ্দেশ্যে আমি কিছু র্যাঙ্ক সাচ ওয়ারেন্ট এনেছি। আপনি ষ্দি সেগুলো সই করে দেন ত বড় ভাল হয়।

আইন অস্পারে যেসব বাড়ি সার্চ করার কথা তাদের বিবরণ প্রত্যেক ভয়ারেণ্টে লিখে রাখা চাই। কিন্তু আমি দেখি যে এই নিয়মের পূর্তি কোনটাতেই করা হয়নি। তাই আমি যখন এ কথাটা তুলি তখন মহম্মদ আয়ুব আমায় বোঝান—এই জ্য়ার ব্যবসা যারাই করে তারা নিজেদের আজ্ঞা সমানে বদলাতে থাকে। আজ্ঞাঞ্জলো জ্ঞানার সঙ্গে তিনি ভয়ারেণ্টগুলো সেই মত ভধরে নেবেন। আমিও তখন সেগুলো সই করতে রাজি হই।

নির্দিষ্ট দিনে মহম্মদ আয়ুব তাঁর ইচ্ছামত ধর-পাকড় করেন। কিছু আসামী কোট থেকে শান্তিও পায়। আসামীদের মধ্যে কিছু একজন তার দোষ অম্বীকার করে। তথু তাই নয়। সে আমাকে তার স্বপক্ষে সাক্ষ্য দেবার জন্ম ভলব করায়। আমি ত তাতে অবাক্।

তারণর আমি যথন আদালতে গিয়ে হাজির ইই তথন আসামীর উজিল একথানা ওয়ারেণ্ট আমার সামনে তুলে ধরে প্রশ্ন করেন, আমি যথন সেটাতে সই করি তথন কি তাতে আসামীর ঘর বাড়ির বিবরণ লেখা ছিল ?

প্রশ্নটা ওনে আমি বড় ফাঁপরে পড়ি। বদি হাঁ বলি ত সেটা ভাহা মিধ্যা। হয় আর বদি বলি না তাহলে আসামীর রেহাই নিশ্চিত। উভয় ক্ষেত্রেই অবস্থা অমুকুল হবে না। অফুদিকে তখনও আমার কানে সেই শণগটা বাজছে, বা আমি কিছুক্ল আগেই ঈশ্বর সাকী করে এই বলে নিয়েছিলাম বে, আমি গুধু সতা বলবো, সত্য ছাড়া মিথা। বলবো না। ঈশর আমার সহায়। তাই আর ইতক্ততঃ না করে বললাম, "না"।

আমার ওই বলাতে দেখলাম কোটে একটা সাড়া পড়ে গেল! সরকারের তরফ পেকে যিনি উকিল তার বড় বড় চোথ তুটো যেন তাদের কোটর থেকে ঠিকরে বেরিয়ে পড়ল আর কি! তাতে বেশ বোঝা গেল তাঁর মতে আমার উত্তরটা মথাম্থামীর পরিচয়। ইচ্ছে করলেই আমি তথনও আমার তুলটা শুধরে নিতে পারি। আদালতের তরফ থেকেও আমি ওই রকম এক ইঞ্চিড পাই। আমি কিন্তু তথন দৃঢ় প্রতিক্ষ। তাই আর কিছু না বলে কোট থেকে গুটি গুটি বেরিয়ে পড়ি।

মামলার ফলাফল শেষে যা হবার ত। হলই! কিন্তু এই সাক্ষ্যের ফলে স্মামার আত্মসমান নিজের চোথে বেড়ে গেল বই কমলো না। উপরস্ক সাধারণ লোকদের মধ্যেও আমার সত্যনিষ্ঠার খ্যাতি ছড়িয়ে পডল।

উপরোক্ত মামলায় আমি বেকুব বনে গেছিলাম তাতে সন্দেহ নেই। কি
আমার এই ভূলটার পুরণ আমি অল্লদিনের মণোই ফরাকাবাদে থাকতে করি।
ঘটনা এ রকম।

এক বিশ্বস্থ স্তে একদিন আমি গবর পাই যে সেথানকার এক বিশেষ বাদির ভেতর প্রতাহ মস্ত এক জুয়ার আড্ডা বমে। তাতে অনেক জুয়াড়ি এমে যোগ দেয়। থবর পাবার পর আমি একদিন আবহুল ওহীদ নামের এক নবাগত দারোগাকে সঙ্গে নিয়ে রাতের অন্ধ্রুকারে চুপি চুপি ওই বাড়িখানার চারদিকে ঘুরে ফিরে দেখি। পরদিন বেলা ১২টা নাগাদ আমি আবহুল ওহীদ ও গোটা বারো সেপাই সহ চারখানা ঢাকা একায় বসে আমার বাসা বাড়ি থেকে রওনা হই। আমার পরনে তখন সাধারণ ধৃতি কুর্তা। অনেকের বিশাস চন্দ্রেশ করতে হলেই ম্থময় কালি ঝুলি মাখতে হয় ও যাত্রাদলের দাড়ি গোঁফ আঁটতে হয়। এই ধারণাটা কিস্ক ভ্ল।

আমরা যথন আমাদের গস্তব্য স্থানের কাচে গিয়ে পৌছাই তথন আমার ও আবত্ল ওহাদের কাজ হল ওই বাড়ির থিড়াকির দরজায় টোকা মারা। দেপাই কজনের কাজ হল চুপিচুপি ওই বাড়ির অন্তধারে যিরে দাঁড়ানো। আমাদের জানা ছিল উপরোক্ত থিড়কির দরজায় টোকা মারা মাত্র দেটা খুলে যাবে। অনেকটা দেই আলিবাবার গল্পে লেখা গুপ্তদারের মত যেটা তিনবার চিচিঙ কাঁক বলা মাত্র আপনা হতে খুলে যেত।

উপস্থিত ক্ষেত্রে হলও তাই। আমাদের দারা দরজায় টোকা মারা মাত্র একটি দশ-এগারো বছরের মেছে দেটা সামাত্ত ফাঁক করে প্রথমে দেখে নিল কে এসেছে। যথন তার বৃদ্ধিতে কোন সন্দেহের কারণ দেখতে পেল না তথন নরজা পুরোপুরি খুলে দিল। আমি ও আবতুল ওহীদ সেই সঙ্গে বাড়ির ভেতর ছড়মৃড় করে ঢুকে পড়ি। ঢুকেই দেখি আমরা যেখানে দাঁড়িয়ে দেটা এক উঠানের মত। আমাদের কম্নেক হাত দ্বে একটি মই দাঁড় করানো আছে। সেই মই বেয়ে এক খোলা ছাতে ওঠা যায়। আমরা তৃজনে তারই দাহাযো চটপট্ ছাদে উঠে থাই ও দেখি কতকগুলি লোক দেখানে গোল হয়ে বসে থেলাতে মন্ত। প্রথমটা তারা আমাদের দিকে জ্রক্ষেপ মাত্র করল না। মনে করল আমরাও নিশ্বয় তাদেরই মত জুয়ো থেলতে এদেছি। আমি ধ্যন আমার পিন্তল হাতে তাদের জোর গলায় বলি আমি কে ও কেন এদেছি তথন ভারা প্রথমটা হক্চকিয়ে যায়। তারপর ভাদের যথন হ'দ হয় তথন তারা প্রাণের দায়ে একজোট হয়ে সামনের গলির ওপর ঝপাঝপ লাফিয়ে পড়ে। শাশ্চর্যের বিষয় ওইভাবে লাফ দেওয়াতে তাদের কারুর ঠ্যাং ভালে না। তাদের মধ্যে অনেকেই কিন্তু দেই দেপাইদের হাতে ধরা পড়ে যারা সেখানে আগে থেকেই ওৎ পেতে বদে ছিল। ভাদের পা মাটিতে ঠেকার সঙ্গে সঙ্গে তারা যে অমন করে ধরা পড়বে সেটা তারা ভাবেও নি।

আমি ও ওহীদ তথন এক পাশের বাড়িতে বদে এই মামলা সংক্রান্ত লেখা জোখার কাজে ব্যক্ত হয়ে পড়ি। যে সব টাকাকড়ি ও মালমসলা আমাদের হাতে আসে তার একটা ফর্দ তৈরী করতেই আমাদের অনেক সময় লেগে গেলো।

ইতিমধ্যে ঘটনার কথা শহরের চারিদিকে হ হ করে ছড়িয়ে পড়েও দলে নলে লোকে ঘটনাস্থলে এসে হাজির হয়। আমার সম্বন্ধে তাদের কৌতৃহঙ্গ দূর করার উদ্দেশ্যে তার। বার বার আমায় বলে পাঠায় আমি যেন একবারটি আমার হল্লবেশে তাদের দেখা দিই। আমার ঘথাসাধা চেটা ঘাতে তার। আমার বাইরে বেরোবার আগে সরে পড়ে নিফল হয়। আমি তখন অনক্যোপায় হয়ে এক একা ভেকে পাঠাই ও তাতে করে আমার সামনেকার গলি দিয়ে রওনা হয়ে পড়ি। তার পর আমি যখন আমার তাকা একার চড়ে মন্তর গতিতে ভীষ্ণ ঠেলে চলেছি তখন ছেলে বৃড়ো পুরুষ ও স্ত্রী মিলে বে কী প্রগাঢ় প্রভার চোখে আমার দেখে ও বাহবা দেয় তা বর্ণনাভীত। আমার তখন মনে মনে বেশ কুণ্ডা বোধ হয়—কারণ সেটা বস্ততঃ আমার ভাষা পাঞ্জনার চেয়ে ছিল ঢের বেশী।

#### (बाटकत माथाग

আমি এককালে ধথন সীতাপুরে তথন একদিন এক খুনের মামলা তদন্ত করতে টেনে চেপে বিসপ্তয়া ধাই ও সেথানে ভোর ৫টা নাগাদ পৌছাই। সকাল ১০টা নাগাদ ধথন আমার কার্জ সারা হয়ে যায় তথন থোঁজ নিয়ে জানি যে সন্ধা। ৬টা মালে সীতাপুরে কেরবার কোন গাড়িনেই। ইচ্ছা করলেই আমি বিসপ্তর্গর পুলিশ দারোগার অতিথি হয়ে দিনটা অনায়ানে কাটাতে পার্ভাম। কিন্তু ভাতে আমার কেমন বাধ বাধ ঠেকল। আমি তাই সেথান থেকে সাইকেলে ১৬পে কের। স্থির করি।

বিস্ন্থা থেকে সাঁতাপুর ২৪ মাইল। আমি যেদিনের কথা বলছি সেটা ছিল ২৯পে সে। তথ্ন দিনের উত্তাপ ১১৫/১১৬ ডিগ্রি হবার কথা আর ছিলও তাই। মামার সেগান থেকে বেকতে ১১টা বেছে গেছিল। স্থলেব তথ্ন আকাশের অনেকটা উপরে উঠে গেছেন। রোদের তাপও প্রায় অসহ্ হয়ে উঠেছিল। আমার পরনে এক থাকি কোট, এক থাকি প্যান্ট ও মাধায় শোলার টুপি। চোণে কালো কাঁচের চশমা। রোদের প্রকোপ থেকে বাঁচবার উদ্দেশে আমি আমার বাঁ হাতটা প্যান্টের পাশ পকেটে পুরে রাখি। ভান হাতটা ভাল করে এক ক্ষমাল দিয়ে জড়াই। তারপর মাহুর্গা বলে সাইকেল নিয়ে বেরিয়ে পড়ি।

কিছু দূর যেতে না ষেতেই আমার গা থেকে যেন আগুন ছুটতে থাকে। ঘামে আমার জামা কাপড় ভিজে ক্রবজবে হয়ে যায়। তাছাড়া আমার চশমার কাচ তুটো বারবার মোছার দরকার হয়ে পড়ে। আমার আশ্পাশের মাঠ ম্যুদান তথ্ন উগ্রহ্মপ ধারণ, করেছে। আমার শামনের পাকা রাভা এক ককঝকে ক্ষীণ রেখার মত দেখাচেছ। তার ওপর বেশীক্ষণ ধরে তাকানো বার না। আমি তথন বতদ্র সম্ভব চোথ কান বুকে চলেছি।প্রাণে শুধু একটি আশা। আমি যথন বাড়ি পৌছবো তথন সেখানে এক টব ঠাণ্ডা জলে বসে আমার শরীরের জালা মেটাবো।

এমনি ভাবে আমি বখন প্রায় • মাইল পথ অতিক্রম করেছি তখন রান্তার পার্যবর্তী এক বিরাট আম গাছের দিকে আমার দৃষ্টি যায়। মনে হ্য যেন সে তার শীতল ছায়ায় বসে একটু বিশ্রাম করতে আমায় হাওছানি দিয়ে ডাকছে। আমি তখন আমার দাইকেল থেকে নেমে দেই গাছের গুড়ির ওপর ঠেদান দিয়ে বদে আমার ক্লান্তি দূর করবার চেষ্টা করি। ক্ল্ধায় আমার পেট চোঁ চোঁ করছে। এক বোডল লেমনেড ছাড়া আমার পেটে গভরাত্রি থেকে তখন পর্যন্ত কিছুই পড়ে নি। এ হেন অবস্থায় আমি কয়েকটা কাঁচা আম আমার মাধার ওপর বুলতে দেখি। দেগুলো দেখে আমার বড় লোভ হয়। আমি লাফ দিয়ে তার মধ্যে থেকে একটা পাড়ি। কিন্তু তাতে এক কামড় দিতেই দেখি দেটা ভীষণ টক্। তাই রাগের মাধায় দেটাকে ছুঁড়ে ফেলি এবং আবার রাভায় নেমে পড়ি। মনে মনে ঠিক করি আয়ন্ত মাইল ছয়েক গিয়ে একটু বিশ্রাম করবো।

পথে তথন লোক চলাচল নেই বললেই হয়। যত পশুপক্ষী তারাও যেন আদৃশ্ব হয়ে পেছে। কিছুদ্র থানার পর দেখি এক দার গরুব গাড়ি আমার দিকে মন্তর গতিতে এগিয়ে আমতে। তাদের চালকেরা গাড়ির ওপর পাছড়িয়ে দিকিব গ্ম দিচ্ছে। ওই যে প্রচণ্ড রোদ দেদিকে তাদের বিদ্যাত জক্ষেপ নেই। মনে মনে আমি তথন ভাবি ভগবান মানুযকে কত রক্মেই না গড়েছেন। আমার নিকট যে অবস্থা প্রায় অসহ ঠেকছে সেটা ওই চালকদের কাছে কেমন গা-সভ্যা হয়ে গেছে।

এই স্ব কত কি আবোল তাবোল ভাবতে ভাবতে আরও মাইল ছয়েক যাবার পর রান্তার ধারে আমি এক পাকা কুয়ে। দেখতে পাই। তাতে এক পারশিষন্ হুইল খাটানো ও তার থেকে এক মোটা ক্টিক স্বচ্ছ জলের ধারা নীচে গড়িয়ে পড়ছে। আমি তখন আর থাকতে না পেরে দেই শীতল জলের ধারায় যতটা সম্ভব নিজেকে সিক্ত করি ও প্রাণ ভরে আমার তৃষ্ণা মেটাই। তারপর আবার বেরিয়ে পড়ি ও মনে মনে স্থির করি আরও ছয় মাইল পথ যাবার পর খয়রাবাদ পুলিশ চৌকিতে গিয়ে উঠবো। ওই ছয় মাইল পথ মনে হচ্ছিল খেন স্থরোবে না।

কোন গতিকে আমি যথন খয়রাবাদ গিয়ে পৌছাই তথন সোজা সেখানকার পুলিল চৌকির অফিস মরে ঢুকে এক ভাঙ্গা চেয়ারের ওপর ঝপাং করে বঙ্গে পড়ি। আমার সমস্ত শরীর তথন যেন অবসন্ধ প্রায়। মূথ থেকে কথা বেফচ্ছে না।

আমি ভেবেছিলাম আমায় দেখামাত্র চৌকির দেশাইরা আমার কাছে ছুটে আসবে। কিন্তু তা না করে তারা দেখি আমার চোথের আড়ালে দাঁড়িয়ে বে যার উর্দি পরতে ব্যস্ত। দেটা দেখে আমার হাসি পেল। কিন্তু আমার অবস্থা তথন এতই কাহিল যে আমার মনের তাব ব্যক্ত করা সম্ভব ছিল না। কয়েক মিনিট যেতে না যেতেই চৌকির হেড কনস্টেব্ল আমার সামনে এসে দাঁড়ায়। আমায় দেখা মাত্র তার ব্রুতে বাকি রইল না আমি অনেক দূর থেকে তেতে পুড়ে আসছি। সে তাড়াডাড়ি একখানা বড় দেখে বাঁধান রেজিষ্টার হাতে নিয়ে আমায় সজোরে বাতাস করতে থাকে। আমি তথন স্থিরভাবে তার দিকে আমার কৃতজ্ঞতাভরা চোখে চাইছি। সেও আমার দিকে তার স্নেহভরা চোখে চাইছে। আমাদের পরস্পরের ওই দৃষ্টি বিনিময় থেকে স্পট্টই ধারণা হোল যে, উর্দির বাবধানকে অতিক্রম করতে পারলে প্রত্যেক মান্ত্রই বৃঝি এক।

মিনিট কয়েক বাদে যখন আমি একটু ধাতস্থ বাধ করি তখন ক্লীণকণ্ঠে বলি 'জল'। কথাটা যে আমারই কণ্ঠ থেকে বেকছেছে তা যেন আমি নিজেই ব্যতে পারছিলাম না। সে তখন মিনতি করে আমায় বলে সায়েব আর একটু সময় যেতে দিন। তা না হলে যে সর্দিগর্মি লেগে যাবে। তার কথাটা খুবই থাটি ছিল, তাই আমি আরও কিছুকণ চুপ করে বসে থাকি। তার পর সে যখন বাজার থেকে আমার জন্ম কিছু বরক আনিয়ে সেটা এক ঘটি জলে ছেড়েদেয় তখন সেই জলটা আমি প্রাণের আননন্দ পান করি। বেলা তখন ছটো। তাই আমি আবার বেরিয়ে পড়ি। সেখান থেকে আমার বাড়ি আরও ছন্ম মাইল ও সেখানে পৌছতে পৌছতে আরও ঘন্টা খানেক লেগে যায়।

আমার অবস্থা তথন অনেকটা সেই ম্যারাথন রাণারের মত, যে তার গন্তব্য স্থানের কাছে এসে পড়েছে ও যার একমাত্র চিস্তা কি করে সেথানে গিছে সে পৌছাবে। তার চতুর্দিকের যেসব দর্শকের। হৈ হল্পা করছে সেদিকে তার কিছুমাত্র লক্ষ্য নেই। সে মরিয়া হয়ে ছুটে চলেছে, যাতে সে তার প্রতিদ্বলীদের হার মানাতে পারে।

আমার বাড়ির ফটকে ঢুকেই আমি সাইকেলের ঘটি বার্দ্ধতে ভক্ক করেছি.

ষাতে আমার চাকর চাপরাশিদের মধ্যে থেকে কেউ এসে সেটাকে ধরে।
কিন্ত তাদের কোন সাড়াশব্দ পাই না। অগত্যা আমি সাইকেলটিকে আমার
বাড়ির দরকার কাছে ঠেলে কেলে দিই ও কোনগতিকে টলতে টলতে আমার
শোবার ঘরে গিয়ে চুকি। তারপর জুতো জামা ক্ষ্ম আমার খাটের ওপর প্রয়ে
পড়ি। সেই সকে আমার পাথা কুলিকে বলি—থিঁচো। সেও প্রাণপণ শক্তিতে
আমার মাথার ওপরকার সেকালের ঝালর দেওয়া এক পাথা টানতে থাকে।
তার বাতাস যথন আমার গায়ে লাগে তথন সেটা যে কি মধুর ও আরামদারক
মনে হয় তা বলা বার না।

আমার তথন আর নড়বার চড়বার শক্তি নেই। তাই আমি একই ভাবে প্রায় আধ ঘণ্টাটাক কাটিয়ে দিই। তার পর আমি যথন একটু স্বস্থ বোধ করি তথন আমার স্নানের ঘরে চুকে ভর্তি এক টব জলে গলা পর্যস্ত ডুবিয়ে অনেকক্ষণ ধরে বসে থাকি। আঃ তাতে আমি যেন স্বর্গ স্বথ অস্থত্ব করি।

স্নানের পর আমি আমার থাবার টেবিলে বদে কিছু খাই তারপর আর একবার আমার বিছানায় শুয়ে পড়ি। পরে যখন আমার ঘুম ভাঙ্গে তথন দেখি রাত প্রায় ১টা। তাতে একটু আশুর্ব বোধ করি। কিছু ভেবে দেখতে গেলে ভাতে আশুর্ব হ্বার কোন কারণই ছিল না।

আৰু আমি বেশ ব্ৰি আমার পক্ষে ঝোঁকের মাধায় মে মানের প্রচণ্ড রোদে ২৪ মাইল পথ সাইকেলে চেপে অতিক্রম করতে যাওয়া নেহাৎই বোকাষি।

আর একদিনের কথা। আমি তথন শিলিভিত জেলার বিদলপুর থেকে শিলিভিতে ঘোড়ায় চড়ে ফিরছি। সময়টা সেই আগেকারই মত—প্রচণ্ড রোদ মাথায় করে ঠিক ছপুর। মজা এই, এবারও সেই ২৪ মাইল পথ আমার ঘাবার কথা। আমার পথের যথন আমি প্রায় অর্থেক পার হয়ে এসেছি তথন দেখি যে আমার ঘোড়ার সমস্ত শরীর ঘামে জব্জবে হয়ে গেছে। আমারও অবস্থা তদ্ধেণ। ঠিক সেই সময় রাস্তার লাগোয়া এক আমবাগান আমার চোথে পড়েও তার শীতল ছায়া আমার বড় লোভনীয় মনে হয়। আমি ঘোড়ার থেকে নেমে তার লাগাম মুঠোর মধ্যে ধরে সেই আমবাগানের সংলগ্ন এক থাদের দেয়ালে হেলান দিয়ে কিছু বিশ্রামের চেটা করি। আমার পরনে এক থাকি কোট এক থাকি বিচেন্ ও বাদামী চামড়ার হাঁটু পথস্ত তোলা এক জোড়া কক্ষাকে রাইডিং বুট। মাথায় এক বিরাট শোলার টুপি। আমার অক্সমান

রোদের তাপে আমার মুথধানাও তথন লাল টকটকে দেধাচ্ছিল। মেটকথা আমার বেশভ্যাও অবস্থা দেখে যে কোন সাধারণ গ্রামবাসীর অবাক্ লাগবার কণা।

ওই বাগানে তথন হুটি ছোট ছেলে ভিন্ন আর কেউ ছিল না। তারা দুর্ব থেকে আমার কার্যকলাপ নিশ্চয় লক্ষা করছিল। আমার সম্বন্ধে তাদের কৌতৃহল মেটাতে তারা গুটি গুটি অগ্রসর হয়ে আমার কাছ থেকে হাত দশেক দূরে এমে থমকে দাঁড়ায়। আমি তথন দেখি একটির বয়স ৫।৬ ও অক্টটির ৬।৭ বছর হবে। হুটিই সম্পূর্ণ নয়্নাবস্থায়। বড়টির হাতে এক মাটির কলকে যা সে থ্ব সম্ভব ওই আমবাগানের মধ্যে কুড়িয়ে পেয়ে থাকবে। ছেলে হুটি আমার দিকে কিছুক্ষণ ধরে লক্ষ্য করবার পর স্থির করে আমি এক সাধারণ মাহ্মম্ব ভিন্ন আর কিছু নয়। আমার কাছ থেকে তাদের কোন ভয়ের কারণ নেই। তথন আমার অবস্থা দেখে তাদের মনে আমার প্রাক্ত কর্ণার উল্লেক হয়। ফলে বড়টি আমার দিকে আরো ছু পা এগিয়ে আদে ও তার হাতের করে আমার দিকে তুলে ধরে তার কোকিলহালভ কপ্নে বলে "পিয়বো?" (অর্থাৎ একটান দেবে কি?) কথাটা শুনে ছেলেটির প্রতি আমার মন তথন ক্বভক্রতায় ভরে ওঠে। তাকে না বলতে আমার কুঠা বোধ হয়।

উপবোক্ত ঘটনার আজ পঞ্চাশ বছর হতে চলল, তবু তার মধুর স্থতিটুকু আমার মনে আজও তেমনই উজ্জল হয়ে আছে। অনেককাল আগে আমি এক ইংরাজী কবিতায় পড়েছিলাম—এ থিং অব বিউটি ইজ এ জয় ফব এভার কথাটা এক্ষেত্রে কিছুটা খাটে না কি?

### রাক্ষুসে খোড়া

মে মাসের প্রচণ্ড রোদ মাথায় করে বিস্বরা পেকে সীতাপুর সাইকেলে
যাওয়টা আমার কাছে যতটা শারণীয় ঠিক তল্টাই শারণীয় আর একটা যাতা।
আমি সীতাপুরে থাকতেই ঘোড়ার পিঠে কমলাপুর থেকে প্রায় ১৪ মাইল দ্রে
আর এক জায়গায় যাই। সেখানে আমার যাবার উদ্দেশ্য ছিল একটা খুনের
মামলার ভদন্ত করা।

কমলাপুর পৌছে আমি রাজা স্বরজ বক্স সিংএর কাছ থেকে তার এক ঘোড়া চেয়ে নিই। ঘোড়া বাছাই করতে তিনি আমায় তাঁর অধশালায় নিয়ে যান। সেথানে তাঁর প্রায় তু জন ঘোড়া বাঁধা ছিল। আমার কাছে সমস্থা হল আমি কোনটি পছন্দ করি। রাজার মতে অবলক ও তবলক এই তুটি ঘোড়া সব চেয়ে সেরা। তিনি আমায় ওই তুটির মধ্যে একটিকে পছন্দ করতে বললেন। আমি অবলক্কে পছন্দ করি। অবলকের ভাব গতিক দেখে কিছু মনে এল সে আমায় পছন্দ করছে না। তাকে ধখন আমার কাছে তার সাজ-সজ্জাসহ আনা হয়, সে আমার দিকে বেশ সন্দেহের চোথে দেখছে মনে হল। আমি যতই তার দিকে অগ্রসর হই ততই সে তার ঘাড বেঁকিয়ে পিছু হটতে থাকে। আমি তথন তার লাগাম ধরে তাকে ধীর গতিতে এক ক্ষেত্রে আলের পাশ দিয়ে নিয়ে চলি। নিজে সেই আলের ওপর দিয়ে হেঁটে চলি। ভাতে আমার পক্ষে সময় বুঝে তার পিঠে লাফিয়ে চড়ার স্ববিধে হয়। আমার কাছে ধ্যাপারটা এক অগ্নি পরীক্ষার মত হয়ে লাছালো। ভগবানের অসীম দয়ায়

আমি অব্লক্ষণ বাদেই এক লাফে আমার ঘোড়ার পিঠে উঠে বসলাম। তাতে আমার মুখ রক্ষা হয় ও আমার দর্শকরাও ধন্ত শক্ত করে ওঠেন।

আমার বাহনটি কিন্তু পরাজয় মেনে নেবার পাত্রই নয়। পিঠে চড়েবসামাত্র দে এমন তাণ্ডব শুরু করে যে শ্বয়ং দেবাদিদেব মহাদেব সেটা দেখে লজ্জা পেতেন। আমি তবু তার পিঠে কোনগতিকে এঁটে বদে থাকি ও তাকে কাবু করার জন্ম তার দারা কয়েকটা গোল চকর দেওয়াই। আমার এইসব কেরামতিতে দর্শকদের চোথে আমার সন্মান আরো যেন বেডে যায়।

তার পর গন্তব্য স্থানের দিকে আমার ঘোড়া আমি তীর বেগে ছুটিয়ে দিই। স্থানীয় দারোগা মহম্মদ ফৈয়াজ দেইমত আমার পেছনে তার ঘোড়া ছুটিয়ে দেয়। কিছুক্ষণ ধরে ওই ভাবে যাওয়ার পর আমি যথন দেখি আমার বাহন অনেকটা শায়েন্তা হয়ে এসেছে তথন তার রাশ আলগা করে দিই যাতে মহম্মদ ফৈয়াজ আমায় ধরে ফেলতে পারে। সে কিছু তথন আমার অনেক পেছনে পড়ে গেছে। আমার কাছ পর্যন্ত আমতে তার আরো মিনিট ১৫।২০ লেগে যায়, যদিও সে তার ঘোড়া সাধ্যমত জোরে ইাকিয়ে আসছিল।

তার পর আমরা তৃজনে পাশাণাশি ধীর গতিতে চলেছি ও ঘটনার বিবরণ
মহম্মদ ফৈয়াজের কাছ থেকে আমি মন দিয়ে শুনছি। আমার ঘোড়া তার ঘাড়
বেঁকিয়ে মহম্মদ ফৈয়াজের পশ্চাংভাগ এমন জােরে কামড়ে ধরে যে সে বেচারা
উচৈচস্বরে বাপ্ বাপ্ চিংকার করতে থাকে। আমি ত এই কাণ্ড দেখে অবাক।
আমি সজােরে আমার ঘাড়ার লাগাম টানতে থাকি। তাতে কিন্তু কিছুমাত্র
ফল হয় না। অতঃপর আমার হাতের ছড়ি দিয়ে আমি তার ঘাড়ে বেদম
প্রভাব লাগাই। একদিকে আমার ঘাড়া তাব দাঁত দিয়ে দারাগান্ধীকে
প্রাণপণে টানছে অক্সদিকে সে বেচারা প্রাণপণে তার কবল থেকে মৃক্তি পাবার
চেই। করছে। এই টানা হেঁচড়ায় মহম্মদ ফৈয়াজের জিনের পেটি ছিঁড়ে যায়
ও তার জীন্ত্রদ্ধ দে ধরাশা্মী হয়। এইতাবে কোনগতিকে দে আমার ঘাড়ার
কবল থেকে ছাড়া পায়। আমার ঘোড়া কিন্তু তথন আরে। ক্রেণে গ্রেছ ও
বার বার আমার ত্ই পায়ের দিকে মৃথ ঝাপটা দিছে। তাই দেখে আমি আবার
ভাকে ছুটিয়ে দিয়েছ এর ফলে সে অনেকটা কারু হয়।

আমার গন্ধবাস্থানে পৌছে আমি উপরোক্ত মামলার তদন্ত শেষ করি। তার পর সেই ঘোডার পিঠে কমলাপুর ফিরে আদি ও তাকে তার মালিকের কাছে ধন্থবাদসহ ফেরৎ দিই। সেই হল অবলকের সঙ্গে আমার প্রথম ও শেষ দেখা!

# চুরি বিক্তে বড় বিজে-

পিলিভিত জেলার পুরণপুর ডিভিসনে এক গ্রাম আছে যেখানে এককালে হই মানিকজাড় ভাই থাকত। তাদের নাম ছিল হরিরাম ও গোপালরাম। হরিরাম ছিল বড় ভাই ও গোপালরাম ছিল ছোট ভাই। হরিরাম বলিষ্ঠকায় ও কুন্তিগীরের মত দেখতে ছিল। তাদের কিছু জমিজমা ও ঘর-বাড়ি ছিল বলে তারা জনায়াসে স্থে-স্বচ্ছলে থাকতে পারত। কিছু ভাদের মন গেল চুরিচামারি ও লুটপাটের দিকে। ক্রমশঃ তারা নিজেদের এক দল গড়ে তাদের গ্রাম থেকে অনেক দ্র পর্যন্ত ধাওয়া করতে লাগল। ফলে বহু সংখ্যক ছোট বড চুরিচামারি ও লুটপাটের রিপোর্ট প্রণপুর ও তার আলেপাশের থানায় হতে থাকে। পুলিশ অনেক চেষ্টা করা সত্তেও ওই সব ঘটনার কোন স্বাহা করতে পারে না। হরিরাম ও গোপালরাম মোটামুটি অবস্থাপন্ন লোক ছিল বলে তাদের বিক্রদ্ধে খোলাখুলি অভিযোগ করার কারুর সাহস ছিল না।

ইতিমধ্যে এক নিন আমার সামনে এক আসামীকে ধরে আনা হয়। সে এক চ্।রর অভিযোগে ঘটনান্থলে ধরা পড়ে গেছিল। আমি যথন তাকে ঘটনা সম্বন্ধে প্রশ্ন করি তথন দে বলে, পুলিশ শুধু চুনোপুঁটিদেরই ধরে বেড়ায়। যারা কই কাতলা তাদের ধরতে সাহস করে না। কথাটা শুনে আমার কৌত্হল হয়। আমি তাকে সব কিছু খুলে বলতে বলি। সে আমায় হরিরাম ও গোপালরামের কথা বলে। তারাই চোরাইমালের অধিকাংশ আত্মসাৎ করে বাকিটুকু তাদের সঙ্গী-সাথীদের হাতে ধরিছে দেয়। লোকটা আমায় আখাস

দিল, যদি আমি তাকে সঙ্গে করে তাদের গ্রামে নিম্নে যাই তাহলে সে তাদের বাড়ি থেকে বিশুর চোরাই মাল উদ্ধার করে দিতে পারে।

আমি সেই দিনই রাত ১০ টার টেনে কয়েকজন পুলিশ কর্মচারীদের সঙ্গে নিয়ে প্রণপুর থাই। তারপর স্টেশনের নিকটবতী এক গ্রামে গিয়ে আমরা সেধানকার মৃথিয়ার সঙ্গে দেখা করি। গ্রামে চুকতেই কয়েকটা কুকুর ভেউ ভেউ করে রাতের নিস্তর্জতা ভঙ্গ করে। বেচারা মৃথিয়া ও তার সঙ্গীসাথীরা তখন তাদের বাড়ির সামনে অকাতরে ঘুম দিছে। আমরা তাদের ঠাাং ধরে নাড়া দিতেই তার। মনে করে বাড়িতে বৃঝি ডাকাত পড়েছে। সেই ভয়ে তাদের দাতকপাটি লেগে যায়। এক আধজন আবার ঘুমের ঘোরে গোঙ্গাতে থাকে: সেটা দেখে আমাদের গাসি পায়। যখন তাদের ছঁস চয় তখন আমরা তাদের বলি আমাদের জন্ম কিছু লোক সংগ্রহ করে দিতে। ঘণ্টা থানেকর মধ্যে শ' থানেক লোক তাদের লাঠিসোটা নিয়ে হাজির হল।

মৃথিয়া আমার জন্ম এক টাটু ঘোড়াও সংগ্রহ করে। তাতে আমার অনেকটা স্থবিধে হয়। রাত তথন :টা।

আমি যে সময়ের কথা বলছি দেটা প্রাবণ মাসের এক টাদনি রাত। যেতে
,যেতে দেখি আমানের চতুর্দিকে শুধু জল। তার ওপর টাদের আলো পড়ে এক
আলৌকিক আবেশের স্পষ্ট হয়েছে। আমি আমার টাট্টু ঘোড়ার ওপর বসে
ক্ষেতের আলের ওপর দিয়ে আগে ভাগে চলেছি। আমার দলের অক্যান্ত সকলে
আমার পিছনে চলেছে। অনেকটা দেই বানর সেনার মত যারা এককালে
সেতুবদ্ধ পার করে লঙ্কার দিকে পার বেঁধে চলেছিল। সকলেই নির্বাক ও প্রকৃতি
যেন গভীর নিস্তায় মগ্য। আমার কাছে স্বটাই যেন স্বপ্লের মত লাগছিল।
একমাত্র জীব যারা আমার স্থপ্ন ভঙ্কের কারণ হয়ে দাভায় ভার। ছিল অসংখ্য
ব্যাভের দল। ভাদের ভাকে আমার কানে ভালা লাগবার উপক্রম আর কি।

প্রায় ঘণ্টাথানেক ধরে পথ চলার পর আমরা হরিরাম ও গোপালরামের বাড়ির কাছাকাচি এক আমবাগানে গিয়ে পৌছাই। সেথানে নিজেদের ভিন্ন ভিন্ন দলে ভাগ করি ও কোন্ দল কোন্ দিকে যাবে স্থির করি। আমি আমার দলের সঙ্গে হরিরামের বাড়ি ঘেরাও করবাে বলে ঠিক করি।

তারপর আবে। কিছুক্ষণের জন্ম আমর। সেই আমবাগানে বসে কাটাই। ভোর সাড়ে চারটের কাছাকাছি সময়ে আমর। সেখান থেকে নিজের নিজের গ্রুব্যস্থানের অভিমুখে বেরিয়ে পড়ি। জামাদের এই সমস্ত বাক্যবিহীন কাধকলাপে বেশ একটু রোমাঞ্চের স্থাদও ছিল। আমি যথন আমার দলবলসহ হরিরামের বাড়ি ঘেরাও করি তথন চারদিক
নির্জন নিজন। তথনও চারদিক অক্ষকারাছন্ত্র। তারপর যথন আমরা দেবি
লামান্ত একটু দিনের আলো ফুটে উঠেচে তথন আমার দলের এক সাহদী অল্প
বয়স্ত সেপাই তার লাঠির ওপর ভর করে অনায়াদে হরিরামের বাড়ির ছাদের
ওপর উঠে যায়। তার ওই ওঠাতে যথেষ্ট বাহাছ্রি ছিল। তারপর দে ওই
বাড়ির উঠানে নেমে ভেতর থেকে তার সদর দরজা গুলে দের। আমরা সেই
সঙ্গে হড়ম্ড করে বাড়ির ভিতর চুকে পড়ি। চুকেই দেখি হরিরাম তার
উঠানে এক থাটিয়ার ওপর ওয়ে অকাতরে ঘুমোছে। আমাদের দলের আর
এক বলিষ্ঠ গোছের সেপাই তথন তাকে চেপে ধবে। তাতে তার ঘুম ভেঙ্গে
যায় ও সে উপরোক্ত সেপাইকে এমন এক ঝট্কা দেয় যে সেপাই বেচাবা
ছিট্কে সাত হাত দ্বে গিয়ে পড়ে।

হরিরাম সেই সঙ্গে চট্ করে ভার বালিশের তলা থেকে এক চক্চকে ভোজালি বার করে ও সেটা ভার আগ্রহকার জন্ম বাঁই বাঁই করে ভার মুখের সামনে ঘোরাতে থাকে। কিছু যথন সে বুঝতে পারে আমরা কে তপন সে ক্যান্ত হয়। আমরাও ভখন আমাদের কাজে লেগে যাই।

তারপর একদিকে হরিরাম তার বাড়ির এক কোণে হাতকড়ি পরে মিয়মাণ হয়ে বসে। অক্সদিকে তার বাড়ির ছেলেমেয়েরা ঝাড়া হাত পায়ে আর এক কোণে বসে। একটি মাত্র এও বছরের শিশু বালক বাদে ধার কাছে আমাদের কার্যকলাপ মোটেই বোধগম্য জিল না, নে প্রথমটা তার মার কোলে বসেছিল। তারপর যথন তার ধেয়াল হয় তার বাপের কোলে ষেতে তগন সে গুটি গুটি পায়ে বাবার কাছে গিয়ে তার গলা জড়িয়ে ধরে। তাতে হরিরামের ধৈর্যের বাঁগ মেন তেকে যায় ও সেই সকে তার চোথের তুকোঁটা জল তার গগুদেশ দিয়ে গড়িয়ে পড়ে।

ইতিমধ্যে হরিরামের বাড়ির খানাতলাস পুরোদমে চলছে। কিন্তু এমন কিছু মাল পাওয়া যাচ্ছে না যা নিয়ে তার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ আনা থেতে পারে। তথন পর্যস্ত তার বাড়ির তথু একটি কুঠরির খানাতলাসি বাকি ছিল। শেই কুঠরিতে মেঝে থেকে ছাল পর্যস্ত তার জন্ত জানোয়ায়ের খালুদামগ্রী ঠাসা ছিল। তার মধ্যে হাতড়াতে হাতড়াতে একটা বন্দুক বেরিয়ে পড়ে। তারপর ক্রমাখ্যে অনেক কিছু চোরাই মাল বেরোয়। দে সম্বন্ধ মালের হিসাব পত্র করতেই আমাদের অনেক-সমন্ধ লাগে।

भारमंत्र भरधा वेखा वेखा रकांत्रा कांभरफंत्र थीन धता भरफ् या रागांत्राकदेव

নাথের এক দোকান থেকে কিছুদিন আগে চুরি যার। তাছাড়া প্রায় আধ মণটাক ওজনের রূপোর গহনাও পাওয়া যার।

গোপালরামের বাড়ি থেকেও বছ পরিমাণে চোরাই মাল পাওয়া যায়। সেইসব মাল সনাক্ত হবার ফলে ওই তুই ভারের সাত বছর করে সঞ্চম কারাদওঃ হয়।

আমাদের এই অভিযানের সাফল্যের খবর বিত্যুৎবেগে চারদিকে ছড়িপ্পে পড়ে। তাই আমি যখন রেলযোগে পলিভিতে ফিরছি তথন দেখি বিস্তর লোক ফৌশনে ফৌশনে আমাকে অভিনন্দন জানাবার জন্ম দাঁড়িয়ে। তাতে বেশ বোঝা যাচ্ছিল ওই তুই ভায়ের ভীতি তাদের সকলকে কড়িটা সন্ত্রস্থ করে রেখেছিল। াপলিভিতে থাকতে আমি এক গভীর রাতে আমার ঘোড়ার পিঠে শহরের ভিতর টহল দিতে বেরোই। সঙ্গে আমার মহম্ম ইম্ভিয়ান্ত দারোগা। থেতে যেতে আমরা এক সঙ্কীর্ণ গলির মধ্যে গিয়ে উপস্থিত হই। সেধানে এক কাঁচা বাড়িতে সিঁধ কেটে চোর চুকেছিল। সিঁদটা তথনও হাঁ হয়ে আছে। আমরা হুজনে তার সামনে দাঁড়িয়ে ঘটনার বিষয় আলোচনা করছি এমন সময় আমার মনে হল আমার ঘোড়ার পেছনের ঠ্যাং তুটো যেন পাতালের মধ্যে চুকে ঘাছে। পর মুহূর্তে আমিও আমার বাহনসহ সেই পাতালের ভিতর অপসত হয়ে যাই।

সে ছিল রক্ষণকের এক ঘোর অন্ধকার রাত ও ভরা বর্ষাকাল যথন সমানে রৃষ্টি পড়ছে। আমি তাই কিছুই ভাল করে দেখতে পাচ্ছি না। শুধু আন্দাকে বৃষ্টি ধেখানে আমি পড়ে দেখানে প্রায় ডুব জল ও সেই জল বেগে ছুটে চলেছে। আমার বাহন তথন ওই পাতালপুরি থেকে নিজেকে উদ্ধার করার জন্ত প্রাণপণ চেষ্টা করছে। তার পেছনের নাল বাঁধানো খুর হুটো এক পাকা দেয়ালে গিয়ে দমাদম্ লাগছে। ফলে সেথান থেকে আগুনের ফুলকি ছুটছে। আমি তথন স্পষ্ট বৃর্ছি তার খুরের একটি মাত্র ঘা যদি আমার মাথার খুলিতে লাগে ত সেটা ফেটে চৌটির হুয়ে যাবে। তাই আমি আমার মাথাটা যুতদ্র সপ্তব

শামার ঘোড়া যথন কোনগতিকে ওপরে উঠে পড়ে তথন আমার একটা কাড়া কাটে। তার পর আমি নিজেও ধেমন-তেমন করে সেই পাতালপুরি থেকে উঠে পড়ি। যদিও এই ব্যাপারটা ঘটতে মাত্র এক-আধ মিনিট লেগে থাকবে তবু সেটা আমার কাছে ঘেন অনস্তকাল বলে মনে হয়। আমি যথন রাস্তার ওপর উঠে পড়েছি তথন দেখি মহমদ ইম্তিয়াজ হতবৃদ্ধি প্রায় ও তার মৃথে শুধু একই বৃলি "গজর হোগয়া, গজর হোগয়া" (কি সর্বনাশ, কি সর্বনাশ) । ভাগ্যক্রমে আমার বাহন তথন রাস্তার ওপর স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে। আমি তাই আর কালবিলম্ব না করে তার পিঠে উঠে পড়ি ও তাকে তীরবেগে আমার বাড়ির দিকে ছুটিয়ে দিই। তথন আমার সর্বাক্ষ থেকে এমন বিকট গন্ধ বেরুছে যে কছতবা নয়।

আমি ষেধানে পড়ে গেছিলাম সেটা ছিল এক প্রশন্ত থোলা ডেন। ষার মধ্যে দিয়ে সারা শহরের ময়লা জল ছুটে চলেছিল। ভগবানের অসীম কুপায় আমরা কিছুদ্র যাবার পরই ম্যলধারে বৃষ্টি নামে। তাতে আমার অঙ্গের কিছুটা ময়লা ধুয়ে যায়। বাড়ি এদে আমি এক টব্ ভর্তি জলে বলে খুব করে কারবলিক সাবান ঘদে আমার গায়ের ভ্র্গন্ধ দ্র করি। আমার এই অভিযানের পর আমি যথন শুতে যাই তথন রাত তুটো।

উপরোক্ত ঘটনার ২২।২০ বছর বাদে ধখন আমি উত্তর প্রদেশের আই জি পুলিশ তথন আমাদের মৃথ্যমন্ত্রী পণ্ডিত গোবিন্দবল্পত পদ্ধ কংগ্রেস সভাসদদের এক পার্টি মিটিং-এ আমায় উপস্থিত থাকতে বলেন। মিটিং-এ পুলিশের হরেক রকম অত্যাচারের ব্যাখ্যা হয়। তথন দেশ সবে স্থাধীন হয়েছে। আমি তাদের বলি খার একট্ট সময় যেতে দিন যাতে প্রাদেশিক পুলিশকে আবার নতুন করে গড়ে ভুলতে পারা যায়। আমার বক্তব্য শেষ হওয়া মাত্র দেওরিয়া জেলার এক সভাসন্ ঠাকুর রামধারি সিং উঠে দাড়ান ও বলেন লোকে সাধারণতঃ পুলিশের মন্দ দিকটাই দেখে। তিনি গভীর বাতে থখন একদিন স্টেশন থেকে যাড়ি ফিরছেন তথন দেখেন স্থানীয় পুলিশ স্থার কয়েকজন সেপাইয়ের সংগ্ শহরে হিলা দিঙে বেরিয়েছেন। তাঁর বক্তব্য পুলিশের ভাল দিকটাও দেখা চাই।

ঠাকুব রামধারি সিং-এর পব পিলিভিত জেলার অল্পবয়ন্ত এক সদশ্য উঠে দাভিয়ে বলেন, তিনি যথন ছোট ছিলেন তথন শুনতেন আমি নাকি গভীর রাতে ছন্মবেশে শহরে টহল দিতে অভ্যন্ত ছিলাম। দেজগু দেগানে চুরি-চামারি অনেক কমে যায়। তাঁর বক্তব্য এখনও কেন পুলিশের উচ্চতম কর্মচারীরা সেই রক্ম টহল দিতে অভ্যন্ত নয়?

আমি যে অমন করে আমার অপরিচিত এক ভক্তের কাছে বাহবা পাবে। তা স্বপ্লেও ভাবিনি।

মিটিং যথন ভাবে তথন দেখি পুলিশের বিরোধী দলও যেন আর সে রকমটি নেই:

## ইন্সপেক্টর হেওরসন ও পানের খিলি

এই পিলিভিতে থাকতেই আর একদিন আমি যথন আমার অফিস থেকে বাড়ি কিরছি তথন দেখি পুলিশ ইনসপেক্টর হেণ্ডরসনের বাড়িডে বিশ্বর লোক জড়ে। হয়ে আছে। ঘটনাটা অস্থাভাবিক বলে আমি বাড়ি এসে আমার আরদালি আহমন হুদেনকে সে সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করি। উত্তরে একটু মুচকি হেসে সে বলে, — স্তজ্বের কি জানা নেই লাইন সাহেল এক মুসলমান মহিলার মঙ্গে নিকঃ কর্তেন ? সেই স্ত্রেই ত শহর থেকে মোলারা এসেচে।

কথাটা শুনে আমি আকাশ থেকে পড়ি। হেণ্ডুরসন গাঁটি ইংবেছ ও এই ঘটনার অল্পনি পূর্বেই সে তার স্ত্রী ও পাঁচটি সন্থানকে তার শুশুবালয় মাগ্রায় পৌছে এসেছিল। আমি তথন স্থির করি এই নিকা আমায় বন্ধ করছেই হবে। সেই উদ্দেশ্যে হেণ্ডুরসনকে ডেকে পাঠাই।

তার পর আমি যথন হেণ্ডরসনকে জিজ্ঞাসা করি আমি যে খবরটা পেয়েছি
সেটা কি সত্য? সে তথন তার উত্তরে বলে, হাঁয় প্রার আমি ঠিক করেছি এক
স্থানীয় মুসলমান মহিলাকে বিবাহ করবো। আমি তথন তাকে বলি ভূমি কিপাগল হয়েছ? ভূমি কি জানো না তোমার স্ত্রী ও ছেলেমেয়েরা যথন বর্তমান
তথন ভূমি এই দিতীয় বিবাহ করলে বাইগামিতে ধরা পড়বে ও তোমার শাস্তি
হবে ?

হেণ্ডরসন আমার কথায় কিছুমাত্র বিচলিত না হয়ে বলে, তা কি করে সম্ভব ? আমি তো ইসলাম ধর্মে দীক্ষা নেবো বলে ঠিক করেছি। তার বৃদ্ধির যে এতটা বিপ্র্যু ঘটতে পারে আমি তা ভাবতেও পারিনি। তাই তথন তাকে বলি, কেন ভোমার নিজের ধর্মে কি দোষ দেখলে যে সেটা ত্যাগ করতে প্রস্তুত ? সে তখন বলে, ভার আমি অনেক চিস্তা করে দেখেছি প্রীষ্টধর্মের চেয়ে ইদলাম ধর্ম অনেক উৎকৃষ্ট। কথাটা ভনে আমার হাসি পেল। আমি তখন হেওরসনকে আমার বাড়ির অফিস কামরায় বসিয়ে রেথে সেথানকার মুসলমান স্থবেদারকে ডেকে পাঠাই। সে হেওরসনের অধীনে কাজ করত। তাকে ধমক দিয়ে বলি, এই কাশু-কারখানায় তোমারই তলে তলে হাত আছে। তুমি খদি অবিলয়ে লাইন সাহেবের বাড়ি থেকে ওই মোল্লাদের দ্র না করে দাও তাহলে আমি তোমায় শান্তি দিতে বাধ্য হবো।

শেই সঙ্গে আমি টেলিফোনে শহর কোতোয়ালকে ছকুম দিই সে থেন ডৎক্ষণাৎ পূর্বোক্ত মহিলাটিকে পিলিভিত থেকে স্থানাস্তরিত করবার ব্যবস্থা করে। তার পর আমি হেণ্ডরসনকে সঙ্গে করে কিছুক্ষণের জন্ম হোঁটে বেড়াতে যাই। পরে যথন দেখি তার মাথা ঠাণ্ডা হয়ে গেছে তথন তাকে তার বাড়িতে ফেরৎ পাঠাই।

এই ঘটনার কিছুকাল বাদে আমি একদিন কৌতৃহলবশে হেণ্ডরসনকে
কিছুলাগ করি তার কি করে ওই রকম মতিত্রম হয়েছিল ? তথন দে আম্তা
আন্তা করে বলে স্থার স্ববেদার সাহেব স্নামার দেই মহিলাটির সঞ্চে পরিচয়
করিয়ে দেয়। তার পর থেকে আমি তার বাড়ি নিয়মিত যেতাম।
একদিন সে আমায় এক থিলি পান থেতে দেয়। আমার যতদ্র বিশ্বাস তাতে
লভ্পোষণ জাতীয় কোন দ্রব্য মেশানো ছিল। তারই ফলে আমি মহিলাটির
বশীভূত হয়ে যাই।

ব্যাপারটা যে আমার মধ্যস্থতায় এত সহজে মিটে যাবে তা আমি আশা কবিনি। ১৯৩২ সালের গোড়ার দিকে মহাত্মা গান্ধী বিত্রীয় রাউপ্ত টেবিল কনফারেন্দে যোগ দেবার পর শুধু হাতে দেশে ফিরলে ভারত সরকার তাঁর গ্রেফভারের জক্ত দিন স্থির করেন ৪ঠা জাত্মারী। সেই সঙ্গে তাঁরা জেলা অধিকারিদের লিখে পাঠান মহাত্মার গ্রেফভারির ক্ত্রে জনসাধারণের মধ্যে খাতে কোন গোল না বাধে সেদিকে কড়া নজর রাগতে।

আমি সে সময় মির্জাপুর থেকে শ' থানেক মাইল দূর কুলডুমরিতে ক্যাম্প করছি। নির্দেশটা মির্জাপুরের ডিক্ট্রিক ম্যাজিক্টেট লোক মারফৎ আমার পাঠান ও নেটা আমি ২রা জাকুয়ারি রাতে পাই। তেবে দেথলাম আমার অবিলম্বে মির্জাপুরে যাওয়া দরকার। আমার প্রধান সমস্তা হল কুলডুমরি থেকে মির্জাপুর যেতে হলে আমায় রবাটনগঞ্জ পর্যন্ত প্রথম ৫২ মাইল পথ হয় হেঁটে আর না হয় ঘোড়া বা হাডীর পিঠে পার হতে হবে।

আমি ২রা রাতেই রওনা হতে পারতাম কিন্তু সেটা সম্ভব ছিল না। কারণ আমার পথের অধিকাংশই ঘন জললের ভেতর দিয়ে। তাই আমি রাতারাতি ছানীয় রাণী সিংরৌলির কাছ থেকে একটি ঘোড়া যোগাড় করে পরনিন্দ সকাল ৮টা নাগাদ বেরিয়ে পড়ি। রাণীর একজন অধারোহীও আমার সঙ্গে চলল।

কুলডুমরি থেকে ১২ মাইল দূর সেমরতর। সে একটা পাড়াগা। কোনকালে সেধানে হয়ত এক-আঘটা শিমূল গাছ ছিল বলে এই নামে আয়গাটা প্রাসিদ্ধ হয়। সাধারণ অবস্থায় আমি নিক্তর সেধানেই রাভ কাটাভাম। কিছ তা না করে কোটাল-৪ আমি আরও ১২ মাইল পথ অতিক্রম করে সোজা ওরার গিয়ে উঠবো বলে ঠিক করলাম।

সেমরতরের মত পরাও দেকালে জ্ললঘের। এক পাছাগাঁ ছিল। তফাৰ এইট্কু যে তার পাশ ঘেঁষে রিহন্দ নদী সেথান থেকে >৫ মাইল দূর শোন নদীতে গিয়ে মিশেছে। বর্তমানকালে ওরায় একাধিক জীমকায় থারমাল্ পাওয়ার স্টেশন অখাস্কভাবে বিত্যাতের স্পষ্টি করে চলেছে।

আমি যথন ওরায় গিয়ে পৌছাই তথন বেল। ১২টা। ওই ১৪ মাইল পথ আমায় ঘন অরণ্যের মধ্যে দিয়ে পার হতে হয়। দেটা আমি বেশ উপভোগই বরেছিলাম। যথন কুলড়মরি থেকে রওনা হই তথন গাছের পাতায় পাতায় ও প্রধ্যেক ছোট বভ পাথরের কচিতে যে মব শিশির বিন্দু পড়েছিল সেগুলো স্থের কিবলে নালমল করছিল। আমান মুথে যে শীতল বাতাস ও সর্বাঙ্গে স্থের কিবলে নালমল করছিল। আমান মুথে যে শীতল বাতাস ও সর্বাঙ্গে স্থের কিবলে নালমল করছিল। আমান মুথে যে শীতল বাতাস ও সর্বাঙ্গে স্থের কিবলে মৃত্যুল গতিতে আমি যেন স্থাইল আঁকা বাঁক। উচু নীচু পথ অকিকম কলে চলেছিল তাতে আমার মনে হছিল আমি যেন রূপকথার রাজপুর্রের মতে কোন এব অজানা স্থপপুর্রার দিকে চলেছি। আর সব কথা ভূলে গিয়ে আমি কথন ভার আমার পারিপাধিক প্রাকৃতিক শোভা উপভোগ করছি। পথের ওধারে শাল ও অত্যান্থ বুনো গাছ সার বেঁধে যেন আমাকেই অভিনন্দনের জন্য দাঁডিয়ে। কোথাও কোথাও বা এক আধটা বন্থ জন্জানোয়ার ণাছের শীতল ছায়ায় বসে বা দাঁডিয়ে বিশ্রাম করছে। পাণীদের মধ্যে মযুরই বেশী করে দেখতে পাই। তাদের কেকা রবে ওই ঘন অরণ্যের নিস্তর্জতা ভঙ্গা করিছে।

যে ে গেতে লক্ষ্য করি কোথাও কোথাও চোট বড পাথরের কুটি গল্পছের আনারে শুপ করা আছে। শুনলাম সেগুলো নাকি মৃত ব্যক্তিনের গোরস্থান । লোকে তাদের বঘোত বলে। বখনই কোন ব্যক্তি জন্মলের ভেতর দিয়ে যেতে যেতে বাঘের মূপে তার প্রাণ হারায় তার আশ্রীঃ-ম্বন্তনর তার অন্থি মাংস জড়ো করে কান্তাকান্তি কোন এক স্থানে সেগুলো রেখে তার ওপর পাধর চাপা দেয়। উদ্দেশ, মৃত ব্যক্তির প্রেতাত্ম। যাতে বেখানে সেখানে ঘোরাঘুরি না করে একট স্থানে নাম করে। এই আবিষ্কারের পর থেকে কিছু কোন বঘোত আমার গোয়ে কাঁটা দিয়ে উঠত।

ওপ্রায় এদে দেখি চোপনের বড়ো দাবোগা আমার জল্প অপেকা করছেন। তিনি নিজের বুদ্ধি থাটিয়ে আমার আগমনের প্রতীক্ষায় সেধানে- এনে পৌছান। কাজের মধ্যে তিনি আমার ও আমার বাহনের জন্ত কিছু খাছ্য সামগ্রী বা চারা বোগাড় করে দেন। তাছাড়া আমার বিশ্রামের জন্ত একখানা দড়ির খাটিয়া এক আম গাছতলায় বিছিয়ে দেন। আমি ওই খাটিয়ার ওপর আমার জুতো জামা ক্ষম ভয়ে পড়ি। স্থির করি বেলা ১টা বাজলেই দেখান থেকে আবার রওনা হব। আমার এই সকলটো দেখলাম দারোগাঞীর তেমন মন:পুত নয়। তবু তিনি কোন আপত্তি না করে চুপ করে রইলেন।

আমার ওই থাটিয়ার ওপর শোওয়া মাত্র একটু তন্ত্রা আদে। সেই অবস্থায় আমার চোথের সামনে সেই সাত সকালে কুলড়্মরি থেকে রওনা হওয়া, সেই মাইলের পর মাইল ঘোড়ার পিঠে ঘন অরণ্যের মধ্যে দিয়ে যাওয়াও সেই স্থানে স্থানে বঘোতের কুপ দেখতে পাই। তাছাড়া আমি তখন আমার মানস চল্চে দেখছি আমার পার্যস্থিত বিহন্দ নদী অবিরাম গতিতেও অদমা উৎসাহের সঙ্গে তার প্রাণস্থা শোন নদীর সঙ্গে মিলিত হতে চলেছে। আমার মাথার ওপরকার আম পাতার মর্মর ধননি ও বস্তু পশু পশ্দীর ডাক যা থেকে থেকে আমার কানে প্রবেশ করছিল সে সবও আমি বেশ উপতোগ করছিলাম। কিন্তু একটা জিনিস যা আমাকে আমার বুকে কাঁটার মত বিধিছিল সে ছিল আমার সেই চিন্তা যে ১টার সময় আমায় সেথান থেকে আবার রওনা হতে হবে।

একটা বাজতেই আমার চোখ যেন আপনা হতেই খুলে বায় ও আমি তড়াক্ করে আমার খাটিয়া থেকে উঠে পড়ি। তার মিনিট পাচেকের মধ্যে স্থানীয় দারোগাকে সঙ্গে নিয়ে সেখান থেকে আবার বেরিয়ে পড়ি।

উপস্থিত সে রামও নেই সে অযোধ্যাও নেই। প্রগতির চাপে প্রকৃতির অনেক অন্বহানি হয়েছে। বেখানে এককালে তথু বনানী ছিল সেখানে আঞ্জ মাস্থায়ের কুংসিং বন্তী ও কলকারখানায় ছেয়ে গেছে।

প্রা থেকে চোপন যেতে ওই যে ১৪ মাইল পথ আমার অতিক্রম করার ছিল সেটা সমতল ভূমি দিয়ে গেছিল বলে দেটা আমি সহক্রেই পার হলাম। লক্ষ্য করার মত এখানে সেধানে কাঁটার বেড়া দিয়ে ঘেরা ছোট বড় শশু ক্রেত্র ভিন্ন আর বিশেষ কিছুই ছিল না। তবে এক-আধ জান্ত্রগান্ত আমি পথের ধারে গরু মোথের আশ্রেম অরূপ কাঠের বেড়া দিয়ে ঘেরা অস্থায়ী পশুশালা দেখতে পাই। সেকালে যেসব জন্ধ জানোয়ার মির্জাপুরের জন্পলে অস্তান্থ জেলা থেকে চরতে পাঠান হতে। তালের রাতে বক্ষণাবেক্ষণের কাজে এই পশুশালাগুলো হৈছিবি করা হত।

বেতে যেতে দেখি আমার আগে আগে বে একটি লোক হৈটে চলেছে তার ঘাড়ের ওপর ৬/৭ ইঞ্চি লঘা এক দগ্দগে ঘা। সে-সম্বন্ধ তাকে জিজ্ঞানা করায় দে বলে, কিছুদিন ধরে দে তার মাধার যন্ত্রণায় ভীষণ কট পাছিল। তারই গাঁরের এক লোকের কথায় দে এক জনস্ত লোহ শলাকা দিয়ে তার ঘাড়ের ওপর হেঁকা দেয়। তাতে তার যথেই লাভ হরেছে। আমি মনে মনে লোকটার ধৈর্য ও সাহসের প্রশংসা না করে থাকতে পারলাম না। তবে ওনেছি ওই জাতীয় চিকিৎসা পদ্ধতি নাকি আক্রকাল শ্বই প্রচলিত।

ভরা থেকে চোপন পৌছতে আমার ঘণ্টা ছ্রেক লাগে। ভেবে দেখলাম আর একটা ঘোড়া যদি যোগাড় করতে পারা যায় ত আমি তার পিঠে চড়ে রাত ৮টা নাগাদ রবাটসগঞ্জ পৌছতে পারি। ঘোড়া যোগাড়ের উদ্দেশ্তে চোপনের দারোগা তার সেপাইদের আশে পাশের গ্রামে পাঠিয়ে দিলেন কিছ তারা কিছুক্ষণ বাদে শৃত্ত হাতে ফিরে এলো। তথন বিকেল ৪টে। আমার ঝোক চাপল আমি যে ঘোড়ায় চেপে চোপন পর্যন্ত এসেছি ভারই পিঠে চেপেই বেরিয়ে পড়ি।

সেকালে চোপন ঘন জ্বল দিয়ে ঘেরা এক মনোরম জায়গা ছিল। তার কোল দিয়ে শোন নদী আজও প্রবাহিত। বর্তমানে এক চমৎকার সেতৃ দিয়ে ঐ নদী পার হওয়া যায়। কিছু সেকালে সেরকম ব্যবস্থা না থাকায় আমাকে ঘোড়ার পিঠে বসেই নদী পার হতে হল। অপর পারে গিয়ে পৌছালাম বিকেল টোর কাছাকাছি। সেথান থেকে চোপনের দারোগাকে বিদায় দিয়ে দিই। তারপর আমার ঘোড়া রবার্টসগঞ্জের দিকে ছুটিয়ে দিই। ঘোড়াটা কিছু এতই ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল যে কিছুদ্র যেতে না যেতেই থেমে খেতে লাগল। থেকে থেকে সে আবার মৃথ ঘুরিয়ে থম্কে দাঁড়াতে লাগল। তথন আমি প্রমাদ গণি ও মাটিতে নেমে তার লাগাম ধরে হেঁটে চলি। দেখতে দেখতে চারধারে অন্ধকার ছেয়ে যায়। এমনকি আমার পক্ষে পথ চিনে এক পাও অগ্রসর হওয়া কঠিন হয়ে পড়ে।

ঘন জন্মনের মধ্যে দিয়ে যাচিছ। মনে তথু ভয় এই বুঝি কোন বাঘ বা ভালুক আমার পথ আটক করে দাঁড়ায়। আমার কিন্তু বাঘের চেয়ে ভালুকের ভয়ই বেশী। জানতাম বাঘ খুব নিরীহ জন্ত না হলেও অনর্থক কোন মাহ্মঘ জাতীয় জীবের ওপর আক্রমণ করে না। যদি না দে ম্যান্ইটার হয়। ভালুকের কথা কিন্তু স্বতন্ত্র। সে আচম্কা কোন মাহ্মের সামনে এলে পড়লেই আত্মরকার জন্ত তাকে আক্রমণ করে ও বিজ্ঞীভাবে আহত করে ছেডে দেয়। এই কারণে আমার বৃক তথন বেশ টিপ্টিপ্ করছে। বেশ বৃক্ষছি ওই অসময়ে আমার উপস্থিতি সব বন্ধ জন্তই আপত্তিজনক মনে করতে পারে। অনভোপার হয়ে রাম নাম করতে করতে আমার ঘোড়ার লাগাম ধরে পারে পারে হেঁটে চলেছি। যদিবা ভাগ্যক্রমে কোন আশ্রম আমার কপালে জোটে।

ভগবানের অসীম রুপায় আরও কিছু দ্র ধাবার পর আমার মাথার ওপরকার নক্ষত্রের ক্ষীণ আলোকে আমার পথের ভানদিকে কাঠের বেড়া দিয়ে থেরা এক উন্মৃত্ত পশুশালা দেখতে পেলাম। তার ভেতর বিস্তর পদ মোব ছাড়া ছিল ও তারই এক কোণে আবার থড়ের ছোট্ট এক ছাউনি ছিল। দেটা দেখা মাত্র আমি ওই পশুশালার মধ্যে ঢোকবার উপক্রম করছি, এমন সময় এক গোছা ঘন্টির টুন্টুন্ আওয়াজ ও এক মাহ্মধের পদধ্যনি আমার কানে এলো। আমি তখন থন্কে দাঁড়িয়ে পড়লাম। ক্রমেই সেই পদধ্যনি আরও স্পাই হয়ে ওঠে ও অবশেষে এক ব্যক্তি আমার পারিপার্শিক অন্ধ্বারের আবরণ ভেদ করে বেরিয়ে আসে। সে ছিল থানার এক চৌকিদার। তাকে দেথে হাঁফ ছেড়ে বাঁচি। তার মাহ্মধ্যমাণ লাঠির অগ্রভাগে এক গোছা পিতলের ঘন্টি ও এক ডাকের ঝোলা বাঁধা ছিল। সে আমারই "ভাক" নিয়ে ধাচ্ছিল। তাতে আমার খ্ব স্থবিধা হল, তাকে আমার সঙ্গে নিলাম।

তার পর থেকে আমি থানিক পথ হেঁটে ও থানিক পথ ঘোড়ার পিঠে চেপে এগোলাম। এইভাবে আমি রাড ১০টা নাগাদ রবার্টসগঞ্জে গিয়ে গৌছাই। রবার্টসগঞ্জের দারোগা আমার জন্ত 'বাসের' ব্যবস্থা করে দেন ও ভাতে করে রাড ১২টা নাগাদ মির্জাপুর গিয়ে পৌছাই।

আমার ম্যারাথন্ রাইডের জন্ম আমার ওপরওগ্নানের কাছ থেকে আমি ভূরি ভূরি প্রশংসা পেয়েছিলাম। আমি কিন্তু জানভাষ এ ক্ষেত্রে আমার চেয়ে আমার বাহনই বেশী প্রশংসার পাত্ত।

ভাগ্যক্তমে পরদিন অর্থাৎ ৪ঠা জাহ্মারি মহাত্মার গ্রেপ্তারি নিয়ে মির্জাপুরে কোন গোলমাল বাধে নি।

যদিও মহাত্মা গান্ধীর গ্রেপ্তারি উপলক্ষ্যে আমার ওথানে কোন গোলমাল বাধে নি কিন্তু ইতিপূর্বে আমাদের দেশে যে রাজনৈতিক আন্দোলন চলছিল তার থেকে আমার জেলা বাদ থাকেনি। সে সময় গান্ধীন্দীর ডাণ্ডি যাজার অফুকরণে লবণ তৈরি নিয়ে অথবা বিদেশী বস্তু বর্জন বা মাদক বর্জন জাতীয় একটা মা একটা একটানা সত্যাগ্রহ লেগেই ছিল। লবণ সভ্যাগ্রহ অনেকটা লোকদেখানো বা ছেলেখেলার মত ছিল। সাধারণতঃ শহরের কোন চৌমাথায় কভকগুলো ছেলে-ছোকরা মিলে হৈ-হল্প। করে আগুন জালাত। পরে সেই আগুনের ওপর একটি হাঁড়ি চাপিয়ে লবণ ভৈরি করার ভান্যাত্র করত।

তেমনই বিদেশী বস্ত্র বর্জন বা মাদক বর্জন জাতীয় সত্যাগ্রহেরও একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল পুলিশের হাতে নিজেদের কোন ছুতোয় ধরা দেওয়া। ওই সব কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবকদের আর একটা কাজ ছিল। সরকারি বিশেষ করে পুলিশের লোক দেখলেই তাদের টোডি বাচ্চা হায় হায় বলে টিটকিরি দেওয়া। স্থভরাং ওই সময়ে পুলিশ কর্মচারিদের ত্রবস্থারও অস্ত ছিল না। এমনকি তাদের প্রতি ধোপা-নাপিত ও মেথর পর্যন্ত বিরূপ হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

মির্জাপুরে থাকতে আমার আর এক ধরণের সত্যাগ্রহের অভিজ্ঞত। হয় যা কংগ্রেসের প্রোগ্রামের ঠিক অন্তর্গত ছিল না। ব্যাপারটা এরকমঃ

একদিন আমার অফিসে বসে কাজ করছি এমন সময় স্থানীয় স্টেশন স্পারের কাছ থেকে খবর পাই যে এক দল কংগ্রেস ভলানটিয়ার চুনার থেকে বিনা টিকিটে মির্জাপুর স্টেশনে এসে পৌচেছে। তারা টিকিটের পয়সা দেবে না বলে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। আমি তথন আমার গাড়ি হাঁকিয়ে সেখানে গিয়ে উপস্থিত হই ও দেবি দেশন কম্পাউণ্ডের ভিতর বিস্তর পুরুষ ও স্ত্রী জড়ো হয়ে রয়েছে। তাদের মধ্যে কয়েকজন আবার হাতে কংগ্রেসের পতাকা নিয়ে। থেকে খেকে তারা সকলে মিলে জয় গান্ধীজী, জয় মতিলাল, জয় জয়হরলাল বলে উচ্চঃস্বরে ধবনি দিছে।

গাড়িতে বসে চিন্তা করছি কি করা উচিত এমন সময় কংগ্রেস পতাকাধারী এক বৃদ্ধা আমার গাড়ির ভিতর তার মাথা চুকিয়ে ওই বিনা টিকিটের সত্যাগ্রহীদের স্বপক্ষে আমার কাছে ওকালতি করে। জনসাধারণের সহায়ভূতি তথন ধোল আনা সত্যাগ্রহীদের দিকে। আমি তীড় ঠেলে তাদের সামনে গিয়ে দেখি তাদের নেতা ছাড়া আর সকলেই নেহাৎ অল্প বয়সী। তাদের মুখে একটি কথা নেই। তাদের মনোভাব, তোমাদের খা করনীয় কর, আমরা সেক্ত প্রস্তত। আমার ব্রুতে বাকি রইল না যে, ছেলেগুলো কোন প্রাইমারি স্থলের ছাত্র ও তারা তাদের গুরুজীর কথামত ধরা দিতে এসেছে। আমি তাদের এক বাসে করে স্থানীয় কারাগারে নিয়ে যাই ও স্থির করি তাদের মধ্যে যারা অস্ততঃ যোল বছরের তাদের আটক রেথে অক্সদের ছেড়ে দেবো। আমার সংকল্প ওদের মধ্যে জানাজানি হওয়াতে ওরা সকলেই নিজেদের বয়স

বোল বছরের অধিক বলে জাহির করতে থাকে। জামি কিন্তু তাদের কথার কান না দিয়ে তাদের নেতাটিকে ছাড়া আর সকলকে এক 'বাংস' করে শহর থেকে মাইল পাঁচেক দ্বে ছেড়ে দিয়ে জাসার ব্যবস্থা করি। তাতে কিন্তু ফল উল্টো হয়। যথন তারা হেঁটে মির্জাপুর শহরে ফিরে আসে তথন জনসাধারণের কাছে তাদের অভ্যর্থনার কি ধুম।

পরের দিনও চুনার থেকে ঠিক ওই রকম একদল সত্যাগ্রহী মির্জাপুর এনে হাজির হলে আমি প্রমাদ গণি। ভাগ্যক্রমে তার পরদিন কংগ্রেদ হাইকমাও থেকে এক বিজ্ঞাপ্তি প্রকাশিত হয় যে বিনা টিকিটে রেলঘাত্রা কংগ্রেদ প্রোগ্রামের বাইরে। আমি তথন হাঁফ ছেড়ে বাঁচি।

### বড়লাটের বড় কথা

বড়ল।টদের মধ্যে লর্ড ওয়েভেলই সর্বপ্রথম প্লেনে করে এদেশে যাতায়াত আরম্ভ করেন। তাঁর আগেকার বড়লাটরা রেলে যাতায়াত করতেন। তাঁদের জন্ম এক বিরাট সেলুন গাড়ি সংরক্ষিত থাকত। তাকে লোকে ভাইসরয়েজ স্পোলাল বলে জানত। গাড়িখানার এমনি আভিজাত্য ছিল যা জনসাধারণকে তাক্ লাগিয়ে দিত। তার বহির্ভাগ ছিল আগাগোড়া সাদা।

গাড়িখানাকে কাছ থেকে দেখবার স্তযোগ আমার ত্বার হয়। একবার ১৯২৫ সালের জান্ময়ারি মাসে অগ্যবার ১৯৬১ সালে। প্রথমবার মিরাটে থাকতে আমায় গাড়িখানাকে পাস্ করাতে খুজা স্টেশনে খেতে হয় ও দ্বিতীয়বার মিজাপুবে থাকতে অহরওরা রোড স্টেশনে।

খুজায় পৌছেই আমার কাজ হয় সেঁশনের আগাগোড়া ভাল করে নিরীক্ষণ করা। কাজটা রাত ১২টা নাগাদ সেরে ফোল। তারপর থেকে ভোর ৪টে পর্যন্ত সাঙ্গ-পাঙ্গ নিয়ে ওইথানে গুধু পাহারা দেওয়া ছাড়া আরে কোন কাজ ছিল না। চতুর্দিক তথন নিঝুম ও সেঁশনের কর্মচারীদের মধ্যে তুঁ একজন ছাড়া সকলেই প্রায় স্থপ্তি ময়। ট্রেনখানার আসবার সময় হয়ে এলে দেখি তাদের মধ্যে এক সাড়া পড়ে গেছে ও যে যার কাজে লেগে গেছে।

ওটে বাজতে ১০ মিনিট বাকি থাকতে দোখ একখানা থালি পাইলট্ এঞ্জিন নিংশদে সেগানে এসে জলগুন্তের নীচে দাঁড়িয়ে। মাঝের ১০ মিনিট কেটে থেতেই এঞ্জিনথান। আবার তেমনি নিংশদে অন্ধকারের মধ্যে মিলিয়ে গেল। তার কিছুক্রণ বাদেই আমাদের আকাজ্রিকত স্পেশালখানা চতুর্দিকের অন্ধকার তেদ করে এনে পড়ল। সেইনন স্টাফের কারুর মূথে কথাটি পর্যস্ত নেই। সকলেই যেন যন্ত্রচালিতের মত ও কেবল ইশারার সাহায্যে নিজের নিজের কারু করে চলেছে, পাছে ট্রেন-যাত্রীদের, বিশেষ করে বড়লাট দম্পতির ঘূমের ব্যাঘাত হয়। আমি ওই সব কার্যকলাপ হা করে দেখছি ও মনে মনে ভাবছি, গত জন্মে লাট-দম্পতি না জানি কত পুণ্য অর্জন করে থাকবেন যার জন্ম তারা আজ এতথানি থাতির পাচ্ছেন।

দেখতে দেখতে গাড়িখানার ছাড়বার শময় হল। সে ঘেমন নিঃশব্দে এসে দাঁড়িয়েছিল তেমনি নিঃশব্দে ছেড়ে গেল। আমি অবাক হয়ে গাড়িখানার দিকে চেয়ে এমন সময় দেখি তার একটি কক্ষ থেকে জার আলো বাইরের দিকে ঠিকরে পড়ছে। সেই কক্ষের ভেতর একজন দক্ষিণ ভারতীয় তথী এক আয়নার সামনে তার আজায়লম্বিত কেশরাশির প্রসাধন করছে ও একটি অয়বয়য় বেয়ারা জাতীয় পুরুষ রূপদীটির দিকে মুগ্ধনয়নে চেয়ে রয়েছে। ছুজনেরই মুখে এক মক্ট হাসির রেখা। আমি স্বপ্লেও ভাবিনি ওই নিভ্ত প্রেমালাপ অনেকট। সিনেমার ছবির মত আমায় একঝলক দেখা দিয়ে কালের অন্তরালে মিলিয়ে যাবে।

ঘটনার আর এক াদক যা আমার মনকে তথন দোলা দিচ্ছিল তা আমার চিন্তাধারা। আমি তথন ভাবছি, হা কপাল! আমি যথন প্রচণ্ড শীতে সমন্ত রাত জেগে কাটিয়ে দিলাম অঞ্চদিকে তথন লাট্সাহেবের ঝি চাকর পর্যন্ত কি আরামেই না তাদের গ্রুষাপথে চলেছে।

পরে যথন ১৯৩০ সালে ওই স্পেশালখানা পাস্করাতে অহরওরা রোড সৌশনে যাই তথন লও রেডিং-এর বদলে লওঁ উইলিংডন্ দিল্লীর মসনদে বসে।
কথা ছিল তার স্পোশাল সেথানে রাড ৮টায় এসে ৮-৪৫-এ ছাড়বে।
লাটসাহেব চলতি গাড়িতে তাঁর ছিনার খাওয়া পছন্দ করতেন না বলে ওরকম
বাবস্থা হয়েছিল। গাড়িখানা আসামাত্র লাট্যাহেবের অম্বতরবর্গ তাদের পুরী
তরকারি ও পানীয় জলের সন্ধানে এক হটুগোল বাধিয়ে দেয়। হাজার হোক্
তারা দিল্লীর অধীশবের থাস্ লোকজন। তাদের ছুটোছুটি থেমে গেলে
লাট্সাহেব প্লাট্থমে ত্রার বার পাইচারি করতে গাড়ি থেকে নেমে পড়েন।
তিনি যে মৃহুর্তে তাঁর কক্ষ থেকে বেরোবার জন্ম প্রস্ত ঠিক সেই মৃহুর্তেই তাঁর
এক চোগা চাপকান্ধারি অম্বচর তাঁর কামরার একস্কুইভিং দরজা খুলে দেয়।

আর একজন ওই জাতীয় লোক এক পাদান তাঁর প্লাটফর্মে নামবার জন্ত ধ্পাস্থানে রেখে দেয়। তুটি কাজই এমন কেতাত্বস্ত ও পরিপাটি ভাবে করতে দেখা গেল যে তাতে তাক লাগবার কথা।

লাটদাহেব পাইচারি করা শেষ করে ট্রেনের ভাইনিং দেলুনে গিয়ে উঠলেন।
দেকালে লাট্দাহেব ট্যুরে বেরোলেই স্থানীয় রেল ভাক পুলিশ ও অহাস্থা
বিভাগের অন্তর: এক-আধ্যন্তন করে উচ্চপদস্থ কর্মচারী তাঁর সক্ষে থেতেন।
ভাচাড়া রেল লাইনের ধারে পুলিশের দেপাই ও চৌকিদারদের স্মানে পাহারা
বসত। পথের মধ্যন্তিত প্রভ্যেকটি রেলের ফটক বা ছোট বড় পোলের দেখাশোনার
ভক্ষ বহু সংখ্যক লোক নিযুক্ত থাকত। যাতে কোন বাধা বিল্ল না ঘটে। বলা
যায় গড়ে প্রভ্যেক শ'বানেক গজের বাবধানে একজন করে লোক দাঁড়িয়ে থাকত।
রাত্রে যথন ভারা সার বেঁধে একটা করে জ্বলস্ত মশাল হাতে গাড়ীখানাকে পাস্
করাতো তথন সেটা দেখবার মত জিনিস।

আমি যেদিনের কথা বলছি দেদিন উপরোক্ত ভিন্ন ভিন্ন বিভাগের এক-পাধ জন পদাধিকারী ব্যক্তি ছাড়াও লাট্সাহেবের কাউন্দিলের ত্রুন মেম্বর তাঁর দক্ষে ছিলেন। তারা ডাইনিং টেবিলে লাট্সাহেবের হুধারে বদে লাট্সাহেবের দক্ষে গভীর আলোচনা করছিলেন। আলোচনার বিষয় ছিল কি কৌশলে মহাত্ম। গান্ধীকে মিতীয় রাউও টেবিল কন্সারেন্সে যোগ দিতে সম্মত করানো যায়।

গুই তিনজনের মধ্যে ধে আলোচনা চলছিল তাতে লাট্নাহেব এতই ব্যস্ত ছিলেন যে তাঁর সময়ের আর কোন জ্ঞান ছিল না। গাড়ি ছাড়বার সময় উত্তীর্ন হয়ে যাওয়াতে তাঁর সঙ্গে ধে একজন উচ্চপদস্থ রেলের কর্মচারী যাজিলেন তিনি বার বার লাট্সাহেবের মিলিটারি সেক্রেটারিকে ইশারায় সে বিষয়ে তাগিদ দেন। মিলিটারি সেক্রেটারি কিন্ধু শুধু মাধা নেড়ে তাঁর আপত্তি জানান।

ইতিমধ্যে একাধিক আপ্ ও ডাউন ট্রেন অহরওরা রোডের ছদিককার স্টেশনে আটিক পড়ে যায়। তার কারণ সেকালে কোন ট্রেনেরই পক্ষে ভাইসরয়েজ স্পেশালকে জংশন স্টেশন ভিন্ন অক্ত কোথাও পাদ করা নিষেধ ছিল পাছে কোন তুইলোক স্পেশালের ওপর বোমা ফেলে।

হথন লাট্সাহেব তাঁর ডিনার সেরে উঠে দাড়ান তথন তার গাড়িথানা অহং ওরা রোডের মত এক ছোট দেশনে ৪৫ মিনিটের বদলে ১ ঘণ্টা ৩৫ মিনিটের জ্লা দাড়ায়। মহাত্মা গান্ধীকে কিভাবে ছিতীয় গোলটেবিল বৈঠকে যোগ দিতে সমত করা যায় এই চিন্তা লাট্সাহেবকে গভীরভাবে আছের করে রেথেছিল বলেই এই বিলম্ব।

### বম্মহাদেব

মির্লাপুরে থাকতে একদিন সকালে আমি আমার বাসার অফিস ঘরে বসে,
এমন সময় এক অপরিচিত ব্যক্তি আমার সঙ্গে দেখা করতে এল। তাঁকে দেখে
ভল্ল ঘরেই বলে আমার মনে হল। কিন্তু তার কথাবার্ডায় বা হাবভাবে সন্দেহ
হল তার মধ্যে যেন কোথাও একটু গলদ আছে। আমার কাছে তার আসার
উদ্দেশ্ত জিজ্ঞাসা করায় সে মুখে কিছু না বলে তার কোটের পকেট থেকে একথানি
বাদামী রং-এর কাগজ বার করল। সেটা দেখে আমি বুঝি তাকে সামান্ত এক
বাাপারে করিয়ানির ভরফ থেকে সাক্ষ্য দেবার ক্ষন্ত কোট থেকে তলব করা
হয়েছে। বেচারা আদালতের মুখ কোনদিন দেখেনি। তাই ভয়ানক চঞ্চল
হয়ে পড়েছে। তাকে বুঝিয়ে বলি ভয়ের কোন কারণ নেই। সে কিছু তাতে
বিশেষ আখন্ত বোধ করল না দেখে আমি তাকে অভয় দিই, ধদি সে কোন
ক্যাসাদে পড়ে ভ আমার কাছে যেন সোজা চলে আসে। আমি তথন তার
বিহিতে করবো। আখন্ত হয়ে সে তার বাভি কিরে যায়।

তারণর দিন যথন আমি কাছারিতে বদে আমার নিয়মিত কাজকর্ম করছি তথন দেখি সেই লোক আমার অফিস ঘরের বাইরে তার এক ৫/৬ বছরের ছোলের হাত ধরে বসে। সে আবার মাঝে মাঝে বম্ মহাদেব বম্ মহাদেব ছঙ্কার ছাড়ছে। তাকে দেখে মনে হ'ল সে নিশ্চয় তার কোন মামলা মকদমার হুত্রে কাছারিতে এসেছে এবং ওই ভাবে তার ইট দেবতার নাম করছে। সেটা কিছু-মাত্র অস্বাভাবিক বলে মনে হল না কারণ জানা ছিল ওই অঞ্চলের লোকেরা

কাশীবিশ্বনাথের বিশেষ ভক্ত ও ধখন তখন বম্মহাদেব বলতে অভ্যন্ত। তাই আমি তার দিকে লক্ষ্য না করে নিজের কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ি।

তারপর ধখন বিকেল ৫টার কাছাকাছি আমি অফিস থেকে উঠবো উঠবো করছি তখন সেই লোকটার দিকে আবার আমার নজর ধায়। সে তখনও ঠিক আগেকারই মত সেই একই জায়গায় বসে। দেখে আমার একটু আশ্বর্ধ বোধ হয় কারণ কাছারি তখন সেদিনকার মত উঠে গেছে। পেশকারকে বলসাম, যাও দেখে এস লোকটা কি চায়। সে আমারই সঙ্গে দেখা করতে চায় জানতে পেরে তখন তাকে ডেকে পাঠাই। সে তাতে খুব খুলী হয়ে তার ছেলের হাত ধরে আমার ঘরে ঢোকে।

লোকটার হাতে একটি ছোট পুঁটলির মত ছিল। সেটা খুলে তার থেকে
সে একে একে নৈবেছের যাবতীয় সামগ্রী যথা চাল কলা নারিকেল গন্ধ পুশ ইত্যাদি বার করে আমার অফিস টেবিলের ওপর সাজিয়ে রাথে। তার পর সে জোড় হাতে ইটি-গেড়ে আমার চেয়ারের পাশে মেঝের ওপর বসে আমার ম্থের দিকে ফ্যাল ক্যাল করে একদৃষ্টে চেয়ে থাকে। আমি তারি কার্য্যকলাপ দেথে অবাক। লোকটার যে মতিভ্রম হয়েছে স্পষ্ট বোঝা গেল। আমি জানতে চাই সে কি চায়, সে বলে, ভগবান্ আমার কিছুই চাই না। আমি তথন তাকে বলি, বেণ তুমি তাহলে তোমার বাড়ি ফিরে যাও। উত্তরে সে আম্তা আম্তা করে বলে, ভগবানের কাছে আমার একটি মাত্র আবেদন আছে। আবেদনটা যে কি জিজ্ঞানা করায় সে বলে, ভগবান্ আমি চাই যথনই আমার মনে ইচ্ছা জাগবে তথনই আপনি আমায় দর্শন দেবেন। লোকটা যে আমাকেই শ্বয়ঃ মহাদেব বলে ঠিক করেছে সেটা বুঝতে আমার আর বাকি রইল না। ব্যাপারটা যে এক দূর গড়াবে তা আমি ভাবিনি। তথন আমার এক মাত্র চিন্তা কি করে তার হাত থেকে ছাড়া পাই। তাই আমি তাকে "তথাস্ত্র" বলে বিদায়

তার পর দিন ছিল রবিবার। আমি আমার মধ্যাহের আহার সেরে বাসাতেই বিশ্রাম করছি এমন সময় বম্ মহাদেব, বম্ মহাদেব চিৎকার শুনতে পেলাম। বাসার বাইরে এসে দেখি সেই লোকটা আমার এক আর্দালির সঙ্গে রীতিমত ফল্লযুদ্ধ করছে। আমি তাদের কাছে এগিয়ে গেলাম। আমায় দেখা মাত্র লোকটা হস্তদক্ষ হয়ে তার সেই পুরাতন ভলিতে জ্লোড় হাতে হাঁটু-গেডে ঝপাৎ করে মাটিতে বসে পড়ে ও আমার মৃথের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থাকে। আমার আর্দালির মূথে শুনি লোকটা আমার ঘরে স্টান তোকবার চেষ্টা

করছিল। যথন দে তাকে আটকাবার চেষ্টা করে তথন লোকটা বলে, আমি নাকি তাকে কথা দিয়েছি যথনই তার মনে ইচ্ছা জাগবে তথনই আমি তাকে দর্শন দেবো। আমি দেখি কথাটা ঠিক কিছু মনে মনে ভাবি এভাবে ক'দিন চলবে। যাই হোক আমি তথন তার দিকে চেয়ে বলি, এবার তুমি বাড়ি যাও। দেও আমার কথার বিনা বাক্যব্যহে হুড় হুড় করে চলে যায়।

আবার পামার বাসায় আসে। তার সঙ্গে আমার ত্রুন আর্দালির যুদ্ধ থেখে বায়। তথন সে বাড়ি ফিরে থেতে বাধা হয়। কিছু আমার মনে এক থট্কালেগে রইল, না জানি সে আবার কথন এসে হাজির হবে ও বিভ্রাট ঘটাবে। মামি তথন তার বাড়ির কর্তাকে ডেকে পাঠাই ও বলি লোকটার ভাল করে চিকিৎসা করানো দরকার। তার উত্তরে সে বলে সেই খেদিন থেকে লোকটা প্রথমবার আমার সঙ্গে দেখা করতে আদে সেদিন থেকে তাকে বাড়িতে আটক রাখা কঠিন হয়ে পড়েছে। সে সমানে আমার দর্শনের জন্ম বাস্তা কথাটা শুনে আমার থারাণ লাগল। আমি তাকে চিকিৎসার জন্ম বান্ধার গারাণ লাগল। আমি তাকে চিকিৎসার জন্ম শীঘ্র রুণ্টি পাঠাবার বাবন্ধা করতে বলি। অবন্ধা তার পর থেকে আমি আর সেই লোকটার কোন থবর রাখি নি।

### এক রোমাঞ্কর ঘটনা

দুধ্ধ জগরাথ সিং-এর বাদ ছিল বিন্ধাচলের কাছাকাছি এক প্রামে। তার অভ্যাচারের ফলে তাকে সকলেই ভয় পেত ও ঘূণার চক্ষে দেখত। একদিন স্থান্তের কিছু পরে ক্ষেত থামার থেকে বাড়ি ফেরার সময় এক অজানা লোক তাকে লক্ষা করে কয়েকবার রিভলবারের গুলি ডোঁড়ে। লোকটা তার পথের ধারে অভ্যরের ক্ষেতের মধ্যে তারই জন্ম ওৎ পেতে বসেছিল ও হঠাৎ সেখান থেকে বেরিয়ে আসে। জগরাথ সিং গুলি থেয়ে বাপ্ বাপ্ করে পালাবার চেষ্টা করে। কিন্তু লোকটা তাকে তাড়া করে আরও তুএক রাউও গুলি ঠুকে দেয়। কলে সেইখানেই তার ইহলীল। সাল হয়।

ঘটনাত্বল জনমানবহীন ছিল। তার চারধারে অনেক দ্র পর্যন্ত মাত্র-প্রমাণ অভ্চরের ক্ষেত্ত থাকায় এই নৃশংস হত্যাকাপ্ত কারুর চোথে পড়ে না। হত্যাকারীও সহজেই উবাও হয়ে যায়। ঘটনার ক্ষেত্র ঘণ্টা বাদে যথন পুলিশ মামলার তদন্ত করতে সেথানে আসে তথন তারা ক্ষেত্রটা ও৫৫ বার গুলির টুপি ছাড়া আর কিছুই পায় না। তবে তারা স্পষ্ট ব্রতে পারে এই হত্যাকাপ্ত কোন সিদ্ধ হত্তের কাজ।

ঘটনাচক্রে ঠিক সেই সময় দিগ্গছ সিং নামের এক ব্যক্তি এলাহাবাদের আশে পালে ওই প্রণের ক্ষেকটা খুনের ব্যাপারে নামান্ধিত হয়। তার কাজ ছিল লোকেদের কাছ থেকে মোটা টাকা নিম্নে তাদের শক্রদের খুন করা। সেইজ্ল সকলের মনে দৃঢ় বিশাস জন্মায় এই হত্যাকাপ্ত দিগ্গন্ধ সিং-এরই কাজ।

বটনার করেকনিন বাদে মির্জাপুরের কোতোয়াল মহম্মদ সমীনকে তাঁর এক শুপ্তচর থবর দেয় ধে, সে গতদিন সন্ধার সময় এক অপরিচিত লোককে বিজলবার হাতে বিদ্ধাচলের লাগোয়া রেল লাইন ধরে কিছুদ্ব পর্যন্ত যেতে ও পরে তাকে বিদ্ধাচলের এক থালি বাড়িতে চুকতেও দেখেছে। মহম্মদ সমীদ এই খবরটা আমায় দেন ও তার পর থেকে লোকটাব গতিবিধির দিকে কড়ানজর রাথার বাবস্থা করেন। ফলে জানা যায় সে দিনে মাজ ত্বার বাড়ির বাইরে দেখা দেয়। একবার সকালের দিকে ধখন সে বাডির লাগোয়া এক ক্ষার ধারে স্নান করতে যায়। আর একবার সন্ধার দিকে যখন সে জনসাধারণের চোগ এড়িয়ে রেল লাইন ধরে কিছুদুর পর্যন্ত বেড়াতে যায়।

লোকটার গতিবিধি খুবই সন্দেহজনক বোধ হওয়ায় একদিন সকাল ৮টা নাগাদ মহম্মদ সমীদ, ইন্সপেক্টর সিদ্দীক ও আমি ২০/২৫ জন দেপাই সঙ্গে নিয়ে সেই বাড়িখান। ঘেরাও করি। বাড়িখানা বিদ্ধাচলের এক নামজাদা আহছ রাগবেক্র গিরির সম্পত্তি ছিল। সেইজন্ম তাতে ঢোকবার আগে আমরা তাকেও সঙ্গে নিই। তিনি নিজে তারই নিকটবর্তী তাঁর প্রাসাদভূল্য এক বাজিতে বসবাস করতেন।

মানরা যে বাড়িখানা দেরাও করি দেখানে দোতলা ও এক উচু পাঁচিল দিয়ে দেরা ছিল। আমরা দেই পাঁচিলের এক পোলা দরজা দিয়ে চুকে এক কাঁচা প্রাঙ্গণের মধ্যে গিয়ে পড়ি। দেখানে বিস্তর মান্ত্যপ্রমাণ আগাছা দেখতে পাই। প্রাঙ্গণের সামনে একখানা পাকা দালান ও দালানের পাশাপাশি তিনখানা পাকা ঘর ছিল। তেমনি দোতলাতেও তিনখানা ঘর ও একখানা খোলা বারান্দা।

আমরা চারজনে হুড়মুড় করে একটা থোলা দরজা দিয়ে নীচের তলার মাঝের ঘরে চুকে পঞ্চি। সেথানে চুকে দেখি তার এক কোণে দড়ির এক খাট পড়ে। খাটের ওপর একটি বালিশ একখানি স্থোত্রের বই ও একটি খদ্দরের টুপি। টুপির মধ্যে আবার রিভলবারের কয়েকটা গুলি। তথন স্পষ্ট বোঝা গেল আমরা ধাকে খুঁজছি সে এইমাত্র তার রিভলবার হাতে পালিয়েছে ও আশে পাশে কোথাও লুকিয়ে আছে। ব্যাপারটা যে সঙ্গীন দেই মামার প্রথম উপলব্ধি হয়। উত্তেজনায় আমার গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে।

ঠিক সেই বান্ধ মুহূর্তটিতে মোহস্ত রাঘবেক্স গিরি দেখান থেকে কেটে পড়েন। আমরা বাদ বাকি ভিনজন তৎক্ষণাৎ স্ব-স্থ রিভলবার গাপ থেকে বার করে মুঠোর মধ্যে নিম্নে ও দেই অবস্থায় হন্তদন্ত হয়ে এ-ঘর সে-ম্বর ছুটে বে চাই। আমার মনে তথন এক মাত্র চিস্তা এই বুঝি লোকটা আড়াল থেকে তার ওলি চালাল। আশ্চর্যের বিষয় লোকটার কোন সাড়াশন্ধ পাওয়া গেল না। স্কৃতরাং আমাদের মনে দৃঢ় বিশ্বাস জ্ঞ্মায় সে নিশ্চয় সি ড়ি দিয়ে গুপর তলার ঘরে উঠে গেছে। আমরাও তথন নিজেদের ভাববার সময় না দিয়ে ছড়মুড় করে একসঙ্গে শিড়ি দিয়ে ওপরে উঠে যাই। এথন বুঝি কাজটা অসমসাহসিক হয়েছিল। থেতে যেতে আমারে বুক ধড়াস ধড়াস করছিল। আমি কেবল ভাবছি আজ তার হাতে আমাদের তিনজনের মধ্যে একজনের মৃত্যু নিশ্চিত। এবারও কিন্তু আমাদের কপাল জোরে সেরকম কিছু ঘটল না। তারপর আমরা যথন বাড়ির গুপর নীচ কোথাও লোকটার চিহ্ন মাত্র দেখতে পেলুম না, তথন আমাদের বিশায়ের সীমা থাকে না।

ঠিক দেই মুহর্তে নীচের প্রাপণের দিক থেকে প্রচণ্ড গুলির শব্দ আমাদের কানে যায়। আমি ছাদের ওপর থেকে দেদিকে উকি মেরে দেখি এক টুকরো ক্ষীণ ধোঁয়ার রেখা উঠানের আগাছার মধ্যে থেকে আকাশের দিকে ভেষে চলেতে। লোকটাকে চ্যালেঞ্চ করা সত্তেও যথন ভার কোন সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না তথন তার কাছে গিয়ে দেখা গেল সে উপুড় হয়ে মরে পড়ে আছে। লোকটার কুন্তিগাঁরের মন্ত শরীর। পরনে শুধু এক ল্যাভট। দর্বান্ধে ভেল চক্চক্ করছে। তার ভান হাতের মুঠোর মধ্যে সে তথনও তার রিভলবার দরে। তার বুকের ঠিক মধ্যেকার এক ছিল্ল থেকে ফোঁটা ফোঁটা রক্ত গড়িয়ে পড়ছে। বেশ বোঝা গেল পালাতে না পেরে সে আয়হতা। করেছে।

পরে লোকটার আঙ্গুলের ছাপ নিয়ে কিংগার প্রিণ্ট, বারোয় পাঠিয়ে তার নাম ধাম জানা ঘায়। আসলে সে ছিল রায়বেরেলি জেলার বাসিন্দা। কিছু দিন সে সেনা বিভাগে কাজ করে। বিদেশ থেকে কেরার পর সে একবার ১০৯ ধারায় এক বছর সশ্রম কারাদও ভোগে করে। কেন যে সে আছেছত্যা করতে গেল কেনই বা সে ওই ভাবে অজ্ঞাতবাস করছিল সেটা শেষ প্রস্তু ই্য়াজীই রয়ে গেল। তবে অস্থান মোহস্ত রাঘ্যক্রে গিরি নিজের কোন কার্যসিদ্ধির উদ্দেশ্যে তাকে পুষে রেপেছিলেন। সে যে দিগ্গেজ দিং নয় তাতে আমবা বিশেষ ক্ষ্ম কই। উপরস্ক জগন্নাথ সিং-এর হত্যাকাত্তের যে কোন মীমাংস: হল না তাতে আমাদের কম ক্ষোভ হয়নি। তবে পুলিশের অনেক মামলাই যে সাক্ষ্যের অস্তার্থ তেন্তে ঘায় সেটা নতুন কিছু নয়।

উন্নাও থেকে মাইল চল্লিশেক দ্বে এক গ্রামে আছে এক বৃদ্ধি পরিবারের বাদ। একদিন আমি এক বিশ্বন্ত স্ত্রে থবর পাই সেই রাতে ভাদের বাড়ি একদল বর্ষাত্রী বিশ্বর ধন দৌলত নিয়ে কানপুর থেকে এসে পৌছাবে। সেই বর্ষাত্রীদের ধনদৌলত লুঠ করতে কানপুরেরই এক সশত্র ভাকাতের দল প্রস্তুত আছে। আমি ভখন উন্নাভ-এ কাজ করি। খবর পেয়ে আমি কিছুলোকজন সঙ্গে নিয়ে রাভ ৮টা নাগাদ চুপিচুপি উন্নাও থেকে রওনা চই। আমাদের গস্তব্য স্থানের কাছাকাছি পৌছে থোঁজ নিয়ে জানতে পারি বর্ষাত্রীর দল গ্রামের বাইরে এক আমবাগানে ভাদের ক্যাম্প কেলে রয়েছে।

আমি যে রাতের কথা বলছি দেট। অমাবস্তার কাছাকাছি অন্ধণার রাত ছিল বলে আমাদের কিছুটা স্থবিধে হয়। আমরা অলক্ষিতে পা টিপে টিপে আমবাগানের অনেকটা কাছ পর্যন্ত অগ্রসর হতে সক্ষম হই। দূর থেকেই দেখতে পাই ক্যাম্পের চারধারে কয়েকটা গ্যাসের বাতি জ্বলছে ও আমবাগান আলোহ আলো হয়ে রয়েছে। মজা এই যে যদিও আমরা বর্ষাজীদের প্রত্যেককে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, তারা কিছু আমাদের মোটেই দেখতে পাচ্ছে না। আমরা আমবাগান থেকে শ'থানেক গজ ব্যবধান রেথে তার চারধারে এমন এক ব্যহের সৃষ্টি ক্রলাম যাতে ভাকাত্তের দল তার বাইরে পালাতে না পারে। কাজটা শ্রা হল রাত ১১টায়।

তারপর প্রথমটা কিছুক্ষণ ধরে আমরা বেশ একটু উত্তেজনা অন্তত্তব কর-ছিলাম। আমাদের মানসিক ও স্নায়বিক অবস্থা তথন এমন যে পাতার মর্মর বা বাতাসের সন্মনানি বা যৎসামাক্ত খুট্থাট্ শব্দ কানে গেলেই আমাদের সর্বাক্তে কাঁটা দিয়ে ওঠে। আমরা কেবলই ভাবছি এই বুঝি ডাকাতের দল এসে পড়ল। কিন্তু যথন ঘণ্টা তিনেক ওই ভাবে কেটে যায় অথচ তাদের চিহ্নমাত্র দেখা যায় না তথন আমাদের সব আশা ও উৎসাহ যেন উবে যায়। আমাদের তথন এক-মাত্র চিস্তা কথন ভোর হবে যাতে আমাদের এই ত্রভোগের অবসান হয়।

ভোর হতে না হতেই এক অভিনব দৃশ্য আমার চোধে পড়ে। আমি দেখি যে আমার দলের সেপাইরা প্রস্তুর মৃতির মত তাদের লাল পাগড়ি মাথায় চক্রাকারে দাঁড়িয়ে। অনেকটা এক বৃহৎ রক্তজ্ঞবার মালার মত। আর একটি জিনিস আমার চোধে পড়ে। আমি দেখছি বরষাত্রীর লোকগুলো লোটা হাতে তাদের নিত্যকর্ম সারতে যেই সেপাইদের বৃাহ ভেদ করতে তাদের পা বাড়িয়েছে অমনি সেপাইরা তাদের ধরে নিজেদের পাশে বসিয়ে রাধছে। তারা অপ্রেও ভাবেনি তাদের এভাবে আটক পড়তে হবে।

বলা বাছল্য স্থোদয় হ্বার সঙ্গে সঙ্গে আমার দল্বল আমি একতা করে বাড়িমুখো হই।

সমস্ত রাত চোধের পাভাটি পর্যস্ত না ফেলে আমি যথন বাড়ি ফিরছি তথন মনে মনে কেবলই বলছি, হা কপাল একেই বলে লাভদ লেবার লফ ।

## व्माख नह

আর একদিন উয়াও-এ থাকতে বাত ১০টা নাগাদ যথন সামি শুতে থাছিছ তথন থানা অচলগঞ্জ থেকে এক স্পোনাল রিপোর্ট পেলাম। তাতে লেখা ছিল দেদিন সকালের দিকে লল্প পন্সরিয়া ও তার ভাই হরিরাম ২০/২৫ জনলোকসহ জিউনাথপুর গ্রামে চড়াও হয়ে রামনাথ ও স্থারাম, তুই ভাইকে বন্দুকের গুলিতে খুন করেছে ও তাদের মৃতদেহ সরিয়ে ফেলেছে। আমার জানা ছিল লল্প এতই তুর্দান্ত প্রকৃতির লোক যে তার অত্যাচারে বছ লোক অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। তাই আমি এই থবরটা পাওয়া মাত্র গোটা চারেক সম্প্র সেপাই সঙ্গে নিয়ে ঘটনাছলের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়ি।

ঘটনান্থলে তদন্তের কলে আমি মোটাম্টি জানতে পারি রামনাথ ও ক্থরামের বাড়ির লাগোয়া এক বড় মহুয়া গাছ ছিল। গাছটা শুকিয়ে বাওয়াতে তারা সেটাকে কাটিয়ে নিজেদের কাজে লাগাবার ব্যবস্থা করছিল। দেই থবর পেয়ে লল্লু ও তার ভাই হরিরাম কতকগুলো লাঠিয়ালসহ দেখানে উপস্থিত হয় ও এ-সম্বন্ধে তাদের ঘোর আপত্তি জানায়। তথন তুই দলের মধ্যে কিছু বচসাও হয়। রামলাল ও ক্থরাম বেগতিক দেখে তাদের বাড়ির ভেতর তুকে দরজায় থিল দিয়ে দেয়। তারপর তাদের বাড়ির ছাদ থেকে তারা বিপক্ষ দলের উদ্দেশ্রে গালি বর্ষণ করে। দেটা লল্ল্র অসহ্য বোধ হয়। সে তথন তার বন্দুক রামনাথের দিকে লক্ষ্য করে চালায়। সেইমত হরিরামও ক্থরামের দিকে লক্ষ্য করে তার বন্দুক চালায়। ফলে ক্থরাম তৎক্ষণাৎ মারা বায় ও রামনাথ মরণাপয় হয়। লল্লু তথন এক মই বোগাড় করে ও তাদের বাড়ির ছাদের ওপর উঠে বায়।

রামনাথ তথন তার মায়ের কোলে মাথা রেখে ছট্টট্ করছে ও তার মা
তার মুখে জল ঢালছে। লল্প তার দেহ তার মার কোল থেকে নির্মান্তাবে
ছিনিয়ে নেয়। তারপর দেহ ছটো লে নীচে ঠেলে ফেলে দেয়। গ্রামের
লোকেরা তথন ভয়ে কাঁটা। তারা শুধু হাঁ করে লল্প ও হরিরামের কাষকলাপ
দেপছে। লল্প মৃতদেহ ছটো খড় চাপা দিয়ে এক গল্পর গাড়ি করে তার
কয়েকজন বিশ্বস্ত লোকের হেফাজতে পাচার করে দেয়। তা ছাড়া দে গ্রামের
চারধারে সন্ধ্যা পর্যস্ত পাহারা বসিয়ে দেয় যাতে সেথানকার কেউ থানায় গিয়ে
ঘটনার কোন থবর না দিতে পারে।

রামনাপ ও স্থবরামের বাড়ির ছাদের ওপর স্থানে স্থানে আমি রক্তের ছাপ কেগতে পেলাম। আমার এই তদন্তে ঘণ্টা দেড়েক লেগে যায়। তারপর আমি লল্প ও তার ভাইকে গ্রেপ্তার করতে পন্সরিয়া যাই। রাত তথন ১টা। তাদের বাড়ি গিয়ে দেখি তারা খেন আমারই অপেক্ষায় দেজে গুজে বদে। লল্পর কপালে লাল চন্দনের টিপ, মুখে পান। পরনে তার আদ্বির কুর্তা ও ধপধপে ধুতি। তাকে দেখে আমার বেশ একটু রাগ হল। আমি ভর্ৎসনার স্থরে এই হত্যাকাণ্ডের জন্ম তার কৈলিয়ত চাইলে সে হেসেই উড়িয়ে দিলে। সে বললে তার শক্ররা তাকে মিথাা ফাঁসাবার জন্ম ওই রকম এক জাল পেতেছে। আমি দেখি লোকটা পাজির পাঝাড়া তাই আর র্থা বাক্যবায় না করে তার ও তার ভাইয়ের হাতে হাতকড়ি পরিয়ে থানার হাজতে পারিষে দিই। তারপর আবার আমি জিউনাথপুর ফিরে যাই ও সেখানে বসে এই ঘটনার সাক্ষী সাবৃদ কয়েকদিন ধরে সংগ্রহ করি।

আমার আর এক কাজ হল মৃতদেহ তুটোর থোঁজ লাগানো। কাজটা থ্বই জকরি ছিল কারণ সে তুটো না পাওয়া গেলে আমি জানতাম আমাদের সব পরিশ্রমই পও হবে। সেই থোঁজে স্থামার লোকেদের আমি চতুদিকে পাঠাই। কলে যে সব থবর আমি প্রথমদিকে পেলাম তাতে আমার মাথা গুলিয়ে যাবার উপক্রম। কেউ বলে গরুর গাড়িখানা উত্তর দিকে যেতে দেখা গেছে, কেউ বলে দক্ষিণ দিকে। এইভাবে দিন তিনেক বিফলে কেটে যাওয়ার পর একজন সঠিক খবর দেয় বে সেটাকে ঘটনাস্থল থেকে মাইল দশেক দ্বে গলার তীরে এক জায়গায় দেখা গেছে। আমি সেখানে গিয়ে লক্ষ্য করি গাড়ির চাকার চিহ্ন বালির ওপর তথনও স্পষ্ট দেখা যাছে। মৃতদেহ তুটোকে যে নিঃসন্দেহে গুই চিফের কাছাকাছি জলে ফেলা হয়েছে সেটা আমি ধরে নিই ও স্থানীয় নারোগাকে আবশ্রকীয় নির্দেশ দিয়ে সদরে ছিবে যাই।

তিন দিন ধরে বছ লোক লাগিয়েও বখন মৃতদেহ ত্টোর পাতা পাওয়া গেল না তখন আমি পরের রবিবার দিন সে হটোর থোঁক করবার ব্যবহা করি। এমনিতেই গলার জলে হাতড়ালেই মৃত মাল্লবের হাড়গোড় পাওয়া স্বাভাবিক। তাই আমি পাড়ে বসে সমানে দেখছি কেউ বা মাল্লবের ঠ্যাং কেউ বা হাত আর কেউ বা মাথার এক খুলি তুলে ধরছে। দৃশুটা বীভৎস লাগবার কথা, কিছ সেদিকে আমার তখন মোটেই থেয়াল ছিল না।

ঘণ্টা ত্য়েক ধরে এমনি করে বিকল চেষ্টার পর আমাদের দলের একজন জলের ধারে একটা কলসির ভেলা দেখতে পায়। থোঁজ নিয়ে জানা গেল ভেলা নিকটবর্তী গ্রামের কয়েকজন লোকের। তারা সেটা চড়ে মাঝা গঙ্গায় চড়ার ওপরকার তাদের ক্ষেত দেখতে যায়। তখন তাদের ডেকে পাঠানো হয় যদি বা তারা আমাদের ইন্দিত শবদেহের সম্বন্ধে কোন পাকা খবর দিতে পারে। আমাদের প্রশ্নের উত্তরে তারা কিন্তু সাফ জবাব দেয়। তা দেখে এক মুসলমান দারোগার বৃদ্ধিতে তাদের গঙ্গার জলে দাঁড করিয়ে শপথ নিতে বল। হয়। প্রথমটা তারা হা না কিছুই বলে না। তারপর যধন তাদের চেপে ধরা হয় তখন তারা বা কিছু দেখেছিল তা স্বীকার করে।

লোকগুলেং বলে একদিন যথন তারা নদীর অপর পারে তাদের ক্ষেত্রের দেখাশোনা করছিল তথন একথানা গকর গাড়ি নদীর এপারে এসে দাঁড়ায়। আগস্ককবা গাড়ির ভেতর থেকে এক শবদেহ বার করে। একজন তার হুটো হাত ধরে আর একজন তুটো পা। তারপর সেটাকে তারা বার কয়েক শৃত্তে দোলা দিয়ে তীর থেকে কয়েক হাত দূরে জলে ছুঁড়ে ফেলে। সেই মত তারা আর একটা শবদেহও জলে নিক্ষেপ করে। ওই হুটো দেহের মধ্যে থেকে একটাকে আবার তারা জলে নেমে লাঠি দিয়ে ঠেলে দেয় যাতে সেটা সহজে জলে ভেসে চলে যায়। যথন আগস্ককরা সেখান থেকে চলে যায় তথন এরা সেখানে গিয়ে দেখে তীরের থানিকটা জল রক্তাক্ত হয়ে আছে। সেটা দেখে এদের মনে ভয়্ম টোকে ও এরা স্থির করে এই ঘটনার ব্যাপারে কোন উচ্চবাচ্য না করাই শ্রেয়।

ঘটনার বৃত্তান্ত শুনে আমাদের লোকেরা দ্বিগুণ উৎসাহে সন্ধানের কাজে লেগে যায়। ফলে তারা প্রথমে রামলালের ও পরে স্থবামের মৃতদেহের কাঠামো জল থেকে হাতড়ে উদ্ধার করতে সমর্থ হয়। রামলালের মাধার খুলিতে এক ফুটো ছিল। তার কোমরের ঘূলিতে গাঁধা তার কুঠুরির একটা চাবিও পাওয়া য়ায়। স্থবামের কল্পালের সলে জড়ানে একখানি গতি পাওয়া য়ায় বেটা ঘটনার সময় তার পরনে ছিল।

কথায় বলে সব্বে মেওয়া ফলে। এক্লেন্ত্রেও ঠিক তাই ঘটে। শব তুটো পোষ্টমটেম পরীক্ষার জন্ম পাঠানো হয়। পরদিন পরীক্ষার সময় আমি সেখানে উপছিত থাকি। পোষ্টমটেম ব্যাপারে ওই আমার প্রথম ও শেষ অভিজ্ঞতা। ওয়ার্ড বয় রামলালের খুলি করাত দিয়ে কাটে ও তার মন্তিক্ষের ভেতর হাতড়ে কয়েকটা শিসের টুকরো বার করলে আমার আনন্দের সীমা থাকে না। যদিও যে পচা গন্ধ তথন বেক্লচ্ছিল সেটা প্রায় অসহা। এমন কি সেই তুর্গন্ধ আমার নাকে কয়েকদিন পর্যন্ত লেগে ছিল।

মোটকথা মামলা আদালতে গেলে পুলিশের দিক থেকে সাক্ষ্যের কোন অভাব হয়নি। লখনউ চিফ কোর্টের বিচারে লল্লু ও হরিরামের ফাঁসির এবং অক্সান্ত আসামীদের সম্রম কারাদণ্ডের শান্তি হয়। এ ফ্রে স্থানীয় পুলিশের যে বিপুল জয়ধ্বনি করা হয় তা সাধারণত: দেখা যায় না। লল্লু কিরূপ মুর্ণান্ত প্রফুতির লোক ছিল ও তার অত্যাচারে তার প্রতিবেশীরা কতদ্ব অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল তা এই স্বতঃ ফুর্ড জয়ধ্বনি থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়।

## महासा गासीटक मानामान नित्र विखाउँ

১৯০০ সালের গান্ধী-আরউইন প্যাক্ট ও ১৯৪২ সালের কুইট ইপ্তিয়া আন্দোলনের মধ্যে বছর দশেকের যে ব্যবধান সে সময়ে আমাদের দেশে ভারত সরকারের বিরুদ্ধে প্রায় সব রকম রাজনৈতিক আন্দোলন চাপা পড়ে। তার এক প্রধান কারণ ছিল কংগ্রেসীদের মধ্যে মতভেদ, যেজক্ত ভারা এক দোটানায় পড়েছিল। ভাদের এক দলকে নরমপন্থী ও অক্ত দলকে চরমপন্থী বলা চলে।

নরমপদ্দী দলের সোকের। এক শাস্তিময় নিশান্তির অপক্ষে ছিল। চরমপদ্দী দলের লোকদের মত তার ঠিক উন্টো ছিল। তাদের মধ্যে আবার অনেকে গা ঢাকা দিয়ে তলে তলে দেশজোড়া এক বিল্রোহের ফিকিরে ছিল। আবার তাদেরই অন্থপ্রেরণায় এগানে সেথানে এক আবটা বিপ্রবস্থাকক ঘটনার অবভারণা হয়। যেমন একদিন কানপুর রেলপ্তয়ে ফেলনে হাওড়া কালকা মেল আসার ঠিক পরেই এক টাইম বম্ব ফাটে, যার দক্ষন এক রেল যাত্রী ও এক স্থানীয় ফেরিপ্রয়ালা প্রাণ হারায়। দেইমত আর এক টাইম বম্ব আলিগড় স্টেশনে ফাটে যার ফলে এক রেলপ্তয়ে কর্মচারী নিহত হয়। দেইসময় আবার উত্তর প্রদেশে রেলপ্তয়ে মেল ভাান লুট হয় যাতে বিপ্রবীদের হাত ছিল।

আমাদের দেশের ওই পরিস্থিতির মধ্যে মহাত্মা গান্ধী কথনওবা জেলের ভিতর আবার কথনওবা জেলের বাইরে। আবার অবদর মত তিনি তাঁর কাঞ্চে এখানে দেখানে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। যদিও তিনি সে সমন্ত্র সরকারের স্বনজরে ছিলেন না তবু এ দেশের লোকেদের মধ্যে তাঁর প্রতি এমন প্রগাঢ় শ্রদা ছিল ও তাঁর খ্যাতি এতটা ছড়িয়ে পড়েছিল যে, তাঁকে দর্শন করতে বা তাঁর বক্তৃতা শুনতে হাজার হাজার লোক বহু দূর থেকে এসে জুটতো। কেউ বা পায়ে হেঁটে আবার কেউ বা যানবাহনের সাহায়ে। স্বতরাং দে সময় শান্তি শৃঞ্জা রক্ষার জন্ম যথোচিত বন্দোবস্ত করার দরকার হত।

একবার মহাত্মা রেলে করে কানপুর থেকে লখনউ যান। পথে তাঁর গাড়ি অজগয়ন কোননে দাঁড়ায়। আমি তখন উন্নাত-এর পুলিশ স্থপার। আমার নির্দেশমত অজগয়ন স্টেশনে পুলিশ মোডায়েন করানো হয়। গাড়িখানা নির্বিছে চলে যাবার কয়েকদিন বাদে আমি প্রাদেশিক সি-আই-ডির বড়কর্তা মিঃ আর. এ. হটনের কাছ থেকে এক চিঠি পাই। তাতে লেখা ছিল অজগয়ন স্টেশনে মহাত্মার গাড়িখানা যখন থামে তখন সেখানকার দারোগাকে গান্ধীজীর গলায় ফুলের মালা পরিয়ে দিতে দেখা গেছে। স্বতরাং আমি যেন উক্ত দারোগার বিক্রমে যথোচিত ব্যবস্থা গ্রহণ করি।

চিঠিখানা পেয়ে আমি ত অবাক। প্রথমত অজগয়নের দারোগার কাজে আমি বিশেষ সম্ভূষ্ট ছিলাম। দ্বিতীয়ত গান্ধীজীকে মালা পরানো আমার চোথে কোন দোষের মধ্যে গণ্য ছিল না। অন্তাদিকে আমি দেখি বদি তার বিক্রজে এক্লেত্রে আমি কোন শান্তির ব্যবস্থা না করি তাহলে আমি নিজে তৎকালীন শাসকদের কুনজরে পড়বো ও ভবিয়তে আমার সমূহ ক্ষতি হতে পারে। আমি ভেবে চিল্পে ঠিক করি একবার অজগয়ন স্টেশনে গিয়ে দেখেই আদি না কেন ব্যাপারটা আসলে কি ঘটেছিল। তাই আমি সেইদিনই নিজের গাড়ি হাঁকিয়ে অজগয়ন স্টেশনে যাই ও স্থানীয় রেলকর্মচারীদের একে একে উক্ত ঘটনার বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করি।

জিজ্ঞাসাবাদে প্রকাশ পায় মহাত্মা যেদিন অজগয়ন হয়ে যান সেদিন বছ সংখ্যক লোক তাঁকে দর্শনের জন্ম দেখানে উপস্থিত ছিল। গান্ধীজী তাঁর নিয়ম-মত তৃতীয় শ্রেণীর এক কামরায় প্ল্যাটফর্মের দিককার জানলার সামনে বদে দর্শকদের অভিনন্দন গ্রহণ করছিলেন। তাঁর হাতে যে এক ঝোলা ছিল সেটা ধরে তাদের কাছ থেকে তাঁর দরিদ্র নারায়ণের সেবার জন্ম ভিক্ষা চাইছিলেন। দর্শকদের মধ্যে সকলেই তাঁর কাছে গিয়ে তাদের যৎকিঞ্চিৎ ভিক্ষা তাঁরই হাতে তুলে দিতে বা কাছ থেকে তাঁর দর্শনের জন্ম বিশেষ উৎস্ক ছিল। তারা এমনকরে তাঁর গাড়ির ওপর ছমড়ি থেয়ে পড়ছিল যে তাতে তাঁর বিশেষ অস্বস্থির কারণ ঘটে। তাই দেখে স্থানীয় দারোগা স্বেজনারায়ণ তেওয়ারি মহাক্ষার সম্মুথবর্তী জানলার তু পাশের তু খুঁটি নিজের তুই হাত দিয়ে শক্ত করে ধরে

দাঁড়ায়। দর্শকরা তথন বাধ্য হয়ে তাদের ফুলের মালা বা ভেট গান্ধীঞ্চীকে ক্ষ্যু করে ছুঁড়ে দিতে থাকে। মালাগুলোর মধ্যে কয়েকটা স্রজনারায়ণের খাড়ে বা মাথায় গিয়ে পড়ে। সে সেগুলোকে গান্ধীন্ধীর হাতে তুলে দেয়। সে ধে নিজের হাতে মহাত্মাকে মালা পরিয়েছে সেকণা কিন্তু আমায় কেউ বলল না।

আমি তথন ওই সব লোকেদের জবানবন্দি লিথে আমার মন্তব্যের সঞ্চে হটন সাহেবকে পাঠিয়ে দিই। সাহেব নিশ্চয় তাতে ধূশী হন নি। তিনি আমার চিঠির উত্তরে লিথে পাঠান তাঁর ঘটনা সম্বন্ধে প্রাপ্ত ধবর কোনমতেই তুল হতে পারে না। তবে তিনি বেশ বুঝছেন আমি ওই দারোগার স্বপক্ষে। হটন সাহেবের ইকিত আমার ভাল লাগেনি তবে মামলার যে ওইখানেই ইতি হয়ে যায় তাতে খূশী হই। বলাই বাহুল্য সে মুগ অলু ধরনের ছিল। ভারত সরকারের চোথে তথন দেশভক্তি ছিলু বিরাট অপরাধ।

## क्रकटेकटळात्र दमोताचा

উন্নাও থাকতে শুভকরণ সিং নামের এক ছোকরা সেপাই আমার অধীনে কান্ধ করত। একদিন বিকেল ৩টে নাগাদ আমার বাসার বাইরে আমি এক কোলাহল শুনে ব্যাপারটা জানতে বাইরে বেরিয়ে এসে দেখি এক ব্যক্তি আমার বাসার লাগোয়া পাকা রান্তা দিয়ে উদ্ধাসে ছুটে চলেছে। তার হাতে একগাছি লাঠি ও পরনে ধৃতি যার থানিকটা মাটিতে লুটোচ্ছে। তার মৃথ থেকে সমানে এক গোলানি বেকছে ও তাকে ধরতে কয়েকজন সেপাই তার পেছনে ছুটছে। লোকটা যথন ধরা পড়ে তথন তারা সকলে মিলে তাকে পুলিশ লাইনে নিয়ে ঘায় ও তার মাথায় খ্ব করে জল ঢালে। তার ফলে সে যদিও কিছুটা শান্ত হয় তবু তার হতজ্ঞান ভাবটা য়ায় না।

আমি পুলিশ লাইনে গিয়ে দেখি লোকটা শুভকরণ সিং। কেন ধে তার ওই রকম অবস্থা হল কেউ বলতে পারে না। তার চিকিৎসা অবিলম্বে দরকার মনে করে আমি স্থানীয় সিভিল সার্জন ডাক্তার ব্রহ্মস্বরূপকে ডেকে পাঠাই। তিনি এসে তাকে একটি ইন্জেক্শন দেন। সে ঘ্মিয়ে পড়ে। সেই অবসরে ডাকে পুলিশ হাসপাতালে নিয়ে ধাওয়া হয়। আমি আমার বাসায় ফিরে আসি।

তারপর রাত ৮টা নাগাদ যথন আমি শুভকরণকে দেখতে পুলিশ হাসপাতালে যাই তথনও তার অবস্থার কোন পরিবর্তন ঘটে নি। আমি দেখি তার চোথ কপালে উঠে গেছে ও মুথ থেকে ফেনা বেকক্ছে। পরদিন সকালে ঘণন আমি তাকে আবার দেখতে যাই তথন শুনি তার মাঝে মাঝে এই রকম ফিট হচ্ছে ও কিছুতেই কিছু হচ্ছে না। তার অস্থবের থবর পেরে তার বাড়ির কয়েকজন লোক এনে পড়ে ও বলে নিশ্চর তার মাথায় কোন ভূত ভর করেছে। তার চিকিৎসা একমাত্র ওঝার ঘারাই করা দরকার। তাদের পরিচিত এক ওঝাকে তারা ভেকেও আনে। লোকটার নাম ছিল জানকি।

সেদিন রাত ৮টা নাগাদ আমি পুলিশ হাসপাতালে গিয়ে দেখি শুভকরণ অজ্ঞান অবস্থায় পড়েও ভার সর্বাক্ষ কাঠের মত শক্ত হয়ে আছে। জানকি তার পাশে বসে অনেককিছু মন্ত্র আওড়াছেে কিন্তু কিছুমাত্র ফল হচ্ছে না। এইভাবে বেশ খানিকক্ষণ কাটবার পর মনে হল খেন শুভকরণ জানকির প্রশ্নের উত্তরে কিছু বলবার চেষ্টা করছে। কিন্তু সেটা যে কি তা মোটেই বোঝা যাছে না। ক্রমশ: ভার কথাগুলো একটু একটু করে স্পষ্ট হওয়ায় মনে হল খেন কোন প্রেতাত্মা ভারি গলায় শুভকরণের মুখ দিয়ে সেগুলো বলছে। শুনে আমার গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠলো। তারপর থেকে কিছুক্ষণ ধরে জানকি ও সেই প্রেতাত্মার মধ্যে যা কথাবার্তা হয় ভার মর্ম অনেকটা এরকম:

- জানকি: আমি আপনার কাছে অনেকক্ষণ ধরে অন্তনয় বিনয় করছি। আপনি কে সেটা স্পষ্ট করে বলুন ও এই বেচারাকে রেহাই দিন।
- প্রেতাত্মা: আমি কে তা কিছুতেই বলবোনা। তোমার যা ইচ্ছে কর। আমি যে সে লোক নই। আমি শুনেছি তৃমি নাকি বড় গুণিন। দেখি তোমার কতটা গুণ আছে।
- জানকি: আপনি মিছিমিছি আমার ওপর রাগ করছেন। আমি এক জতি সাধারণ ব্যক্তি। আপনি যে-কেউ হন হিন্দু বা মুসলমান আমার সেলাম গ্রহণ করুন।
- প্রেতাত্মাঃ তুমি নিজেকে মন্ত এক জহুরি মনে কর। দেখিই না তোমার কতটা বহুর ? আমি তোমায় কিছুতেই বলবো না আমি কে।
- জানকি: আপনাকে কে বলেছে আমি মন্ত জহরি। আমি আপনার কাছে হাত জোড় করে বলছি, আপনি নিজেকে ব্যক্ত করুন যাতে আমরা আপনার কাছে পূজার সামগ্রী পৌছে দিতে পারি।

প্রেতাত্মা: আমি বন্ধা (বাদ্ধণের প্রেতাত্মা)।

জানকি: নিন্ তাহলে আমি আপনার পা ছুঁছি। এখন বলুন আপনি কি চান। এই লোকটাই বা আপনার কাছে কি দোষ করেছে যার জন্ত আপনি তার ওপর নারাজ হয়ে আছেন? প্রেতাত্মা: ও বেটা আমায় গালি দিও। আমি ওকে ছেড়ে কোন মতেই খাবো না।

ভানকি: তাও কি হয় ? ওর ওপর দগ্ধ করুন। ও অনেক কর্মজল ভোগ করেছে। আপনাকে খুশি করতে আমরা কি দিতে পারি ?

প্রেভাত্মাঃ আমি কিছুই চাই না।

জানকি: অমন কথা বলবেন না। এই দেখুন আমরা সকলে মিলে এমনকি
পুলিশ সাহেব ও সিভিল সার্জন সাহেব প্রযন্ত আপনার ইচ্ছা জানবার ভন্ত
ক্ষেন্দ্র উৎস্থক হয়ে আছি। আপনাকে বলতেই হবে আপনি কি চান।

প্রেভারা: বেশ তাহলে তুমি আমায় চাল কলা হুধ জল চন্দন ও এক্টা খাটিয়া দিও।

জানকিঃ বেশ। তাই দেবো। এই লোকটাই ওই সব সামগ্রী আপনার কাছে পৌছে দেবে। কিন্তু তার আগে আপনার নাম ও ধাম জানা দরকার।

প্রেতাত্মাঃ আমায় লোকে ভারি বাবা বলে।

জানকি: আপনি থাকেন কোথায়?

প্রেতাত্মাঃ তাও তুমি জানো না ?

ভানকি: আমি কি করে জানবে। ? আমি যে অকাট মুর্থ। আপনি কি এই লোকটার বাড়ির কাছাকাছি কোথাও থাকেন ?

প্রশ্নের উত্তরে প্রেতাত্মাকে যেন বলতে শোনা গেল—

এই লোকটার বাড়ির তিন ক্রোশ পুবে। জানকি তার পুনরাবৃত্তি করাতে সে বিরক্তভাবে বলে উঠল, না-না-তিন ক্ষেত পুবে। তারপর ওই ত্রন্থনের মধ্যে আবার যা কথাবার্তা হয় সেটা এরকমঃ

জানকি: বেশ এই লোকটাই সেখানে নিয়ে স্থাপনার ফরমাইসি সামগ্রী পৌছে দেবে।

প্রেতাত্মাঃ বেশ। ভাহলে আসহে শনিবার দিন জ্ঞিনিসপ্তলো এই লোকটা দিয়ে আক্রক। তথন আমি এর ঘাড় থেকে নামবো।

স্থানকি: আমি আপনাকে অস্থরোধ করছি আপনি বেচারার ওপর দয়া করুন।
আপনার বলা জিনিসগুলো নিশ্চয় আপনার কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হবে।
সেটা আমি এইসব গণ্যমান্ত লোকেদের সামনে আপনাকে শপথ করে
বল্ছি।

প্রেতাছাঃ বেশ।

জানকি: আপনাকে সেটা তিনবার বলতে হবে।

প্রেতাত্মা: কেন ? ভূমি কি আমার কথার ওপর বিখাদ কর না ?

জানকি: না তা নয়। আপনি আমায় ভুল বুঝবেন না।

প্রেতাত্মা: এই নাও আমি বলছি, ছাড়লাম ছাড়লাম ।

ভানকি: আপনি তাহলে এই লোকটাকে তার পায়ের ওপর দাঁড় করিয়ে দিন।

(কথাটা বলার সঙ্গে দকে জানকি শুভকরণ সিং-এর মাথায় এক হালা টোকা মারে ও তাকে উঠে দাঁড়াতে বলে। দেটা বলামাত্র শুভকরণ সিং ধড়্ফড়্ করে উঠে দাঁড়ায় ও ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে সকলের দিয়ে চায়। এখানে বলা দরকার জানকিকে একই প্রশ্ন বার বার করতে হয় তার কোন জবাব পেতে—।

উপরোক্ত বার্তালাপের দক্ষে সক্ষে শুভকরণ দিং-এর শারীরিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটতে দেখা গেল। গোড়ার দিকে সে দংজ্ঞালীন ছিল ও তার সমস্ত শরীরে মোচড় দিচ্ছিল। তারপর থেকে ক্রমশং সে ভাবটা ঘায় ও তার জ্ঞান ফিরে আাদে। সে যথন উঠে দাঁড়ায় তথন তার ভাবগতিক দেখে মনে হল সে যেন ঘুম থেকে এই মাত্র উঠেছে।

এই ঘটনার ত্-একদিনের মধ্যেই ভারি বাবাকে আমাদের প্রতিশ্রুতি ছিমত তিনি যা যা চেয়েছিলেন দে সব বন্ধ পাঠিয়ে দেওয়া হয়। আমি যত দ্র জানি তারপর থেকে শুভকরণ সিং-এর আর কোন ফিট্ হয়নি। দে কিস্কু তার চাকবিতে আর ফেরেনি।

যদিও এই ঘটনার পর বছ দিন কেটে গেছে এর কোন চনিশ আমি আঞ্চ পর্যন্ত পাইনি। অনেকে হয়ত বলতে পারেন এর মূলে অটোসজেসান্ ভিন্ন আর কিছুই ছিল না। আমার কাছে কিন্তু তা বিধাসযোগ্য নয়। কারণ যেসব কথা শুভকরণ সিং-এর মুখ থেকে বেফছিল সে তার সম্পূর্ণ অযোগ্য ছিল। তাছাড়া তার সলার স্বরই বা কি করে অমন বিক্বত ধরনের হয় ? এইসব দেখেশুনে কেবল মনে হয় ভৌতিক জগৎ সম্বন্ধে আমরা কিই বা জানি ?

# দাধো সিং-এর পঞ্চত প্রাপ্তি

উত্তর প্রদেশের ডাকাতদের মধ্যে মানসিং, গিরন্দ সিং ও স্থলতান এককালে স্বচেয়ে কুখাত ছিল। তাদের নামে লোকে তখন ভয়ে কাঁপত। মানসিং- এর পেশা ছিল পয়সাওয়ালা লোকেদের বা তাদের উত্তরাধিকারিদের ধরে নিয়ে যাওয়া ও তাদের রেহাই দেবার বিনিময়ে দশ বিশ হাজার টাকা আদায় করা। তবে তার এক গুণ ছিল। সে গরীব লোকেদের টাকা বা জামা কাপড় দিয়ে সাহায্য করত। সেজ্যু সাধারণ লোকে তাকে রাজা মানসিং বলে জানত।

গিরন্দ সিং বা স্থলতান কিন্তু নির্মম প্রকৃতির লোক ছিল। তারা ডাকাতির সঙ্গে সঙ্গে অনেক খ্নথারাপিও করত। একবার ত গিরন্দ সিং এক গ্রামে চুকেই সাতচল্লিশটি অসহায় ও নিরপ্যাধ লোককে গুলি করে মারে। প্রায় তাদেই মত আর এক ডাকাত গোঁডা জেলায় জনায় ধার নাম ছিল অন্বিত। তার বিশেষত্ব ছিল ধধনই সে কোণাও গিয়ে দোঁছাত ওখন বুক ঠুকে হঙ্কার দিয়ে বলত "ময় অন্বিত ছঁ" যাতে লোকে ভয় পেয়ে যায়।

আমি উপস্থিত যার কথা বলতে যাঁচ্ছি তার হাতেখড়ি অন্বিতের কাছেই হয়। তার নাম ছিল সাধাে সিং ওরফে অযোধাা সিং। সেও তার ওন্তাদের অস্থকরণে কোথাও ডাকাতি করার জন্ত পৌছানাে মাত্র বৃক্ ঠুকে বলত "ময় সাধাে সিং ছঁ"। অল্লদিনের মধ্যেই সে তার নাম-ডাকে অন্বিতকেও ছাড়িয়ে যায়। সে যে শুধু ডাকাতিই করত তা নয়। মাঝে মাঝে সে লােকেদের কাছ থেকে মােটা টাকা নিয়ে তাদের শত্রুদের হত্যা করত।

यथन जाबि क्यूकावारम हिलाब उथन श्राधवरांत्र मार्सा मिर-धर मरम्भर्म

আসি। তার কার্যক্ষেত্র বেশীর ভাগ সর্যু নদীর উত্তরে বস্ত্রী গোঁডা ও বছরাইচ জেলায় ছিল। তবে কখন কখন সে সর্যু নদীর দক্ষিণে ক্ষয়জাবাদ জেলাতেও দেখা দিত। আমি একদিন আমার অফিসে বঙ্গে কাজ করছি এমন সময় স্থানীয় ছাউনির দারোগা আমায় এসে থবর দেয় সাথো সিংকে নাকি সেই-দিনই সকালের দিকে অবোধ্যার উত্তরে সর্যু নদীর চড়ার ওপরকার এক কুঁড়ে ঘরে বদে থাকতে দেখা গেছে। আমি সেই রাতেই সেখানে হানা দেওয়া ঠিক করি। সেই উদ্দেশ্যে রাত ১২টার সময় ২০৷২৫ জন পুলিশ কর্মচারী মিলে গুপ্তার পার্কে জড়ো হই। পার্কটা সর্যু নদীর গুপ্তারঘাটের পাশে যেখান থেকে নাকি শ্রীরামচক্র অন্তর্ধনি হন।

সরযু নদীতে তথন বক্সার জল এসে গেছে। তাতে ওই অবস্থায় মাঝরাতে পার হওয়া সোজা কথা ছিল না। আমাদের কপালগুণে আমরা একথানা বড় নৌকা পার্কের পাশেই বাঁধা দেখতে পাই।

আমাদের নৌকা যথন ছেড়ে দেয় তথন টাদের আলো চারধারে ছড়িয়ে পড়েছে। আমাদের মুখে চমৎকার ঝিরঝিরে বাতাস এসে লাগছে। তাই আমাদের ভয় কেটে গিয়ে মনে হচ্ছিল আমরা যেন এক স্বপ্নরাজ্যের মধ্যে দিয়ে ভেসে চলেছি। আমরা প্রোতের অমুক্লে যাচ্ছিলাম বলে আমাদের নৌকা গুপারের তীরে গিয়ে ভিড়তে দেখি আমাদের গস্তবা স্থান থেকে আমরা অনেক নীচের দিকে চলে এসেছি। আমরা তথন সেথানেই নেমে পড়ি ও উল্টোদিকে হাঁটা শুক্ করি।

আমাদের প্রায় মাইলখানেক পথ যাওয়ার ছিল। কিন্তু রাতের অন্ধকারে ওই পথটুকু পেরিয়ে যেতে আমাদের অনেক বেগ পেতে হয়েছিল। পথটা সামনে ঝাউবন দিয়ে ঢাকা ছিল। তাছাড়া বর্বার স্ত্রপাঁত হয়ে যাওয়ায় পথে অনেক ছোঁঢ বঁড় নালার স্টেই হয়ে গেছিল। আমরা থখন বন বাদাড় বা কোথাও কোথাও জলের মধ্যে দিয়ে ছপ্ছপ্করতে করতে চলেছি তখন আমার কেবলই ভয় লাগছিল এই বুঝি আমাদের কাউকে সাপে ছোবল মারল। এক আধ্বার ত আমাদের চোথের সামনে একাধিক সাপ ঝাউ গাছের ডগা থেকে সপাৎ করে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ছিল। আমাদের ওই রাতের যাত্রা শুধু ওই কারণে ভোলবার নয়।

ষথন আমাদের গস্তব্য স্থানের কাছাকাছি আমরা এসে পৌছাই তথন আর এক বিভ্রাট ঘটে। আমাদের সঙ্গে যে পথপ্রদর্শক ছিল সে হঠাৎ বেঁকে বসল। বলল সে আর এক পাও এগোবে না। তার ভয় ছিল যদি সাধো সিং তাকে দেখে কেলে তাহলে নিশ্চয় বন্দুকের গুলিতে তাকে হত্যা করবে। অথচ সে আমাদের দলে না থাকলে নয়। তাই আমাদের দলের তুই জোয়ান সেপাই তাকে চ্যাং দোলা করে নিয়ে চলল।

হা আমাদের কপাল! আমরা যেখানে সাধে। সিংকে দেখতে পাবে। বলে আশা করেছিলাম দেখানে দেখি সব ভোঁ তাঁ। পরে জানা গেল সে ওই রাতে নিকটবর্তী এক গ্রামে ডাকাতি করতে গেছিল। অগত্যা আমরা মনের ত্থবে বাড়িমুখো হই। রাত তথন ৩টে।

আমাদের হানা দেবার ফলে সাধে। সিং তার ঠাই ছেড়ে কয়জাবাদের সীমানায় পালিয়ে আদে। তারই দিন তিনেকের মধ্যে কয়জাবাদ শহরের কাছাকাছি এক গ্রামে ভীষণ এক হত্যাকাণ্ড হয়। তাতে হুজন লোক পর পর বন্দুকের গুলিতে নিহত হয়। একজন ছিল রাজা অযোধ্যার জিলেদার যে তার খাজনা আদায় করত। অহ্য জন ছিল তাঁরই এক পেয়াদা। তারা হুজনে রাজারই কাজে এদেছিল ও তাঁর স্থানীয় কাছারি বাড়িতে উঠেছিল।

কাছারি বাড়ির পেছনদিককার দেয়ালে এক ঘুলঘুলি ছিল। দেখা গেল হত্যাকারী দেখান থেকে কিছু ইট সরিয়ে দেটাকে বেশ বড় করেছে। তারপর দেই ইটগুলোর ওপর দাঁড়িয়ে ঘুলঘুলির ফাঁক দিয়ে তাক্ করে তার বন্দুক চালিয়েছে। সে সময় জিলেদার সবে তার আহার শেষ করে ভতে থাছিল। তার পেয়াদা উন্থনের সামনে বদে ফটি দেঁকছিল। রাত তথন মটা। হঠাৎ এক বন্দুকের গুলি এদে পেয়াদার মাথার খুলিতে লাগে। সে যথন বাপ্ বাপ্ করে চিৎকার করে ওঠে তথন জিলেদার লগ্ন হাতে তাকে দেখতে আসে ও সেও বন্দুকের আর এক গুলিতে নিহত হয়।

'ঘটনা যে কোন পাকা হাতের কাজ সেটা হত্যার ধরন দেখেই বোঝা যায়। তাছাড়া ঘটনা যে রাজা অযোধাব সঙ্গে শক্রতার ফলে হয়েছে তাতেও বিন্দুমাত্র সন্দেহ রইল না।

তদক্ত করে জানা গেল থ্ব সন্তব এই হত্যাকাণ্ডের পেছনে জংবাহাত্র সিং নামের এক লোক আছে যার রাজ। অযোধ্যার সঙ্গে জমিজমা নিয়ে কিছুদিন ধরে মামলা মোকদ্দমা চলছিল। জংবাহাত্র সিংকে সন্দেহ করার আর এক কারণ তলে তলে সাধো সিং-এর সঙ্গে তার যোগ ছিল।

এই ঘটনা সম্বন্ধে যথন জংবাহাত্ত্ব নিং-এর গুপর চাপ দেওয়া হয় তথন প্রথমটা সে কিছু গুইগাই করে। কিন্তু যথন সে দেখে তার পুলিশের হাত থেকে আর কোনমতে রেহাই নেই তথন সে সাধো দিংকে ধরিয়ে দেবার প্রতিশ্রুতি দেয়। সে বলে যদি আমরা তার সঙ্গে আমাদের কোন বিশ্বস্ত লোক দিই তাহলে সেই লোকের সঙ্গে সে সাধো সিং-এর পরিচয় করিয়ে দিতে পারে। তারপর সেই লোকের কাঞ্জ হবে সাধো সিংকে ধরিয়ে দেওয়া। আমরা তথন শের বাহাত্র সিং নামের এক সেপাইকে ছদ্মবেশে জংবাহাত্র সিং-এর সঙ্গে পাঠাই।

ফয়জাবাদ শহর থেকে মাইল চারেক দুরে এক বিরাট আম বাগান ছিল। সেটা অনেকদিন ধরে যত্ত্বের অভাবে বন-বাদাড় হয়ে দাড়িছেছিল। সেইথানেই এক পোড়ো ঘরের মধ্যে সাদো সিং তথন লুকিয়ে বাস করত। একদিন সন্ধারে পর শের বাহাত্ত্রকে সঙ্গে নিয়ে জংবাহাত্ত্র সেগানে যায়। তারপর সে এক সাঙ্কেতিক শিস্ দেয়। সেটা জনে সাধো সিং বেদুক হাতে অন্ধকার ভেদ করে বেরিয়ে আসে। শের বাহাত্ত্রকে দেখামাত্র সে চম্কে ওঠেও জানতে চায় লোকটা কে। তথন জংবাহাত্ত্র লোকে বুঝিয়ে বলে ভোমারই মতে এ আর এক পলাত্ত্র। যদি তুমি একে ভোমার সঙ্গে রাখে। ত ভোমারই মতে এ আর এক গলাত্ত্র। যদি তুমি একে ভোমার সঙ্গে রাখে। ত ভোমারও স্থাবিত হবে এরও ধরে। ভারপর জংবাহাত্ত্র সিং শের বাহাত্ত্রকে খব করে জেব। করে। শের বাহাত্ত্র ভারে জন্ত আলে থেকেই প্রস্তুত ছিল। ভাই সে কোনরকম ছিধা না করে ভার প্রশ্বের ফটাফট্ উত্তর দেয়ে। কলে ভোকে সাধে। সিং নিজের আশ্রেরে রেণে দেয়।

এ ক্লেত্রে শের বাহাত্ব তার সাহসের যা পরিচয় দেয় তার তুলনা হয় না।

দি সাধাে সিং ঘ্ণাক্ষরেও টের পেত সে পুলিশের লোক তাহলে তাকে
নিঃসন্দেহে কুকুরের মত গুলি করে মেরে কেলত।

শের বাহাত্রের সঙ্গে আমাদের কথা ছিল নির্দিষ্ট দিনে বেল। এটা নাগাদ সাধাে সিং যথন তার মধ্যাক ভোজন শেষ করে ঘুম দেবে তথন সে যেন থবরটা আমাদের এনে দেয়। আমরা কাছেই আর এক আমবাগানে লুকিয়ে তার জন্ত অপেক্ষা করবাে। তাকে আরও বলা ছিল যদি পারে ত সে যেন সাধাে সিংকে কিছু ধেনাে মদ থাইয়ে রাথে যাতে সে সহজেই ঘূমিয়ে পতে।

সেইমত নির্দিষ্ট দিনে সাধাে সিং যেথানে তার অজ্ঞাতবাদ কংছিল আমর। ক'কন ছ্মাবেশে তারই কাছাকাছি আর এক আমবাগানে গিয়ে শের বাহাত্তরে অপেক্ষায় বদে থাকি। প্রথমটাতে আমাদের মন্দ লাগছিল না। তারপর থেমন ধেমন সময় যেতে লাগে—আমাদের চিন্তাও বাড়তে থাকে।

বেলা ১টার কিছু পরেই শের বাহাত্ব থালি গায়ে ও ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে

মামাদের সামনে এসে হাজির হয়। সে বলে, সাধাে সিং বিশেষ সন্তস্ত হয়ে
কাটাল-৬

৮৯

আছে। মদ থেতে সে মোটেই রাজী নয়। বলছে আমি আৰু ওসব ছোঁবো না। আমার বাম চোথ নাচছে। আমার জন্ত আজকের দিনটা ভাল নয়। ভূমি এখন যাও তবে যাবার আগে তোমার কুর্তাটা এখানে ছেড়ে যাও। আমি আমার বাপকে বিশ্বাস করি না। ভূমি কোন্ ছার। আমি তাহলে নিশ্চিম্থ থাকবো তোমার কুর্তার পকেটে কোন অন্ত্রশন্ত আনছ না। তোমার যাবার পর আমি এই বনের মধ্যে কোথাও গিয়ে ভয়ে পড়বো। সেটা আগে থেকে আমি ভোমায় জানাতে চাই না।

শের বাহাত্রের মুথে এইদব কথা শুনে আমি ত প্রমাদ গণি। কিন্তু তার পরমূহর্তেই আমার মাথায় এক বৃদ্ধি থেলে। সেই মত আমি তাকে বিলি, তুমি যান্ত, দাধো দিংকে গিয়ে বল চল আজই রাতের গাড়িতে আমরা বন্ধে পালিয়ে যাই। আমার বিশ্বাস আমাদের পেছনে পুলিশ লেগেছে। তাই আমাদের আর এখানে থাকা মোটেই নিরাপদ নয়। যদি তোমার কথায় সে রাজী হয় তবে স্টেশনে যাবার অছিলায় তুমি একথানা টাঙ্গা জোগাড় করে রেখো। ইতিমধ্যে আমরা তোমাদের স্টেশনে যাবার পথে এক পোলের আশে-পাশে লুকিয়ে থাকবো। তারপর যথন তোমাদের টাঙ্গা সেখানে এসে পৌছবে তথন আমরা তাকে থিরে ফেলগো যাতে সাধো সিং আর পালাবার পথ না পায়।

যেখানে সাধাে সিং লুকিয়ে ছিল সেটা ঘেরাও করতে বছ লােকের দরকার হত। তাছাড়া তার পক্ষে আমাদের গণ্ডী ভেদ করে আমাদের অলক্ষ্যে উধাও হয়ে যাওয়া মােটেই শক্ত ছিল না। আরও একটা সন্তাবনা ছিল। আমাদের তাকে দেখার আগেই সে নিশ্চয় আমাদের দেখে ফেলত ও সেক্ষেত্রে সে ছেছে কথা কইবার মত লােকই ছিল না। এই সব ভেবেচিন্তে আমি ঠিক করি সে খেখানে ছিল ভাকে সেখানে ঘেরাও না করাই ভাল।

সন্ধা। উত্তীর্ণ হবার পর আমরা সাধাে সিং-এর দেইশনে যাবার পথে থে পোল ছিল তারই আনে-পালে ঘাপটি মেরে বদে থাকি। তার প্রায় ঘটাথানেক বাদে যথন রাত নটার কাছাকাছি, তথন দেখি আমাদের অপেক্ষিত টাকা মহর গতিকে আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে। আমার উত্তেজনার তথন আর সীমা ছিল না। টাকাটা পোলের ওপর এসে পড়লে আমি ধড়্মড়্ করে উঠে মাঝ রাস্থায় দাঁড়িয়ে তাকে আটক করি। সেই সক্ষে আমার টর্চের আলো তার ওপর ফেলি। ওই আলো ফেলামাত্র আমি টাকার পেছনের দিকে এক অগিরেখা দেখি ও দেই সক্ষে এক বন্দুকের আওয়াক্ষ ভনতে পাই। আমি তৎক্ষণাৎ আমার টর্চের খালো নিবিয়ে দিই পাছে সেই আলো লক্ষ্য করে **ন্দামায় কেউ গুলি করে। তারপর বন্দুকের আরো তুটো আও**য়াছ পর পর হয়।

আন্ধকারে আমি তথন কিছুই ব্বাতে পারছি না কি হল বা না হল।
কে মরল বা কে বাঁচল। মিনিট খানেকের ছন্ত সব চুপচাপ মেরে যায়। ওই
সময়টুকু কেটে যাবার পর আমি যথন ঘটনাস্থলে ঘাই তথন দেখি একজন সম্পূর্ণ
সচেনা লোক পাক। রাস্তার মাঝে চিং হয়ে পড়ে থাবি খাছে। কয়েক সেকেও
যেতে না যেতেই তার প্রাণবায় বেরিয়ে যায়। তথন আমার দলের সকলে
এনে তাকে বিরে দাঁচায়। দেখা গেল লোকটা লমা ছিপছিপে, রং কালো,
দাত উচু, গাল তোবড়ানো। তার সমন্ত শরীরে বসত্তের দাগ। গলায় এক
কার্টিজের বেল্ট ঝোলানো, পাশে একটা দোনলা বন্দুক ও পাঁচ সেলের টচ
পড়ে। তার ডান হাতের কজির নীচে উল্লি দিয়ে ইংরাজিতে বড় বড় অক্ষরে
লেখা সাধো সিং। লোকটার আরুতি থেকে তার প্রকৃতির মনেকটা পরিচয়
পাওয়া যাছিল।

পরে ঘটনার সম্বন্ধে তদস্ত করে জানা যায় লোকটা যথন দেবতে পায় পুলিশ চানিদিক থেকে ঘিরে ফেলেছে তথন টাঙ্গা থেকে তড়াক করে লাফিয়ে গুলি চালায়। সৌভাগ্যক্রমে গুলি বিফল ঘায়। সেই সঙ্গে সাব ইন্সপেক্টর যমুনা-প্রসাদ ও কনস্টেবল গুলমহম্মদ তাকে গুলি করে ও সে তৎক্ষণাৎ ধরাশায়ী হয়।

সাধে। সিং যে মান্থযের আকারে এক জন্ধবিশেষ ছিল তাতে সম্পেহ নেই । তার মৃত্যুতে অনেকেই হাঁফ ছেড়ে বাঁচে।

শের বাহাত্র তার বীরত্বের জন্ম পুরস্কারম্বরণ কিংদ পুলিশ মেডেল পায়।
আমিও সেই দক্ষে ইণ্ডিয়ান পুলিশ মেডেল পাই।

#### বলীরের অধঃপতন

আমি খে-সাধ্যে সিং-এর কথা লিখলাম. দে মনেকটা বাপে খেদানো মায়ে চাড়ানো গোছের ছিল। বনীর ঠিক তার উন্টো ছিল। তার জন্ম হয় শাহজাহানপুরের এক অবস্থাপন্ন পাঠান পরিবারে। সে তার বাপ মায়ের একমাত্র সন্থান। বাল্যকালেই বনীরের বাপ মারা যাওয়ায় সে কুসঙ্গে পড়ে। তা ছাড়া সে রোহিল্লা বংশজাত ছিল বলে তার পূর্বপুরুষদের মত অল্প বয়স থেকে তারও কাজ হল লুটপাট করা। রোহিল্লারাই মোগল সাম্রাজ্য ধ্বংস হবার পর উত্তর প্রদেশের পশ্চিমাংশে ছোট ছোট রাজ্যের অধিকারী হয়ে বসে।

১৯৪৯ সালে বশীর তার গ্রামের একটি মেয়েকে বিবাহ করতে চায়। তার নাম ছিল সবিরা। সেই স্থে সে মেয়েটির বাপ জলু ধার সঙ্গে দেখা করে। বশীর দেখতে স্পুরুষ ও অন্য সব দিক থেকেও স্থাত্ত, তাই জলু সহজেই এ বিবাহে তার সম্মতি দেয়। কথায় বলে স্বভাব যায় না মলে, বশীরও তেমনই তার বিবাহ হওয়া সত্ত্বেও তার চুরি ডাকাতির অভ্যাস ছাড়তে পারে নি। এক ডাকাতির মামলায় ধরা পড়ে তার সাত বছরের কারাদণ্ড হয়। ডাকাতি করে সে শাহজাহানপুরের এক নহরের বাঙলোয়। লক্ষীনারায়ণ নামে এক ওজরসিয়ার সেই ডাকাতিতে তার বিরুদ্ধে আদালতে সাক্ষ্য দেয়।

বশীর কিন্ধ সে পাত্রই ছিল না যে অতদিন ধরে জেলের গণ্ডির ভেতর চুপ করে বসে থাকবে। কিছুদিন থেতে না যেতেই সে জেলের কর্মচারীদের কিছ টাকা খাইদ্ধে দেখান খেকে পালিদ্ধে যায় ও লুকিদ্ধে বেড়ার। তাই মধ্যে দে একদিন জল্প থার সঙ্গে দেখা করে ও বলে তুমি সবিরাকে আমার হাতে তুলে দাও। জল্পা কিন্তু ইতিমধ্যে টাকার লোভে সবিরার বিবাহ আর এক পাত্রের সঙ্গে ঠিক করে রেখেছিল। সে লোকটার নাম ছিল ছোটে শা। তাই জল্প থা কিছু গুইগাই করে। বশীর তার মতলবটা বৃহতে পেরে তাকে গুলিকরতে যায়। সে তখন ভয়ে বশীরের কথার রাজী হয়। সবিরাও তাতে খুশী হয় ও তার পর থেকে বশীরের জীবদ্দশায় তাদের কখনও ছাড়াছড়ি হয় না।

সবিধাকে ফিরে পাওয়া সবেও ছোটে শাহের ওপর বলীরের রাগ কিন্তু যায় না। তাই একদিন রাতের অন্ধকারে শে ছোটে শাহের বাড়ির বাইরে ঘাপ্টি মেরে বসে থাকে ও তাকে দেখতে পাওয়া মাত্র গুলি করে হত্যা করে।

এই হত্যাকাণ্ডের পর বশীর দেখে ভবিয়তে তার অজ্ঞাতবাদ ভিন্ন উপায় নেই। তাই দে সন্ত্রীক তরাই-এর জন্দলে আশ্রম্ম নেয়। দে দেখল দেখানে তার ধরা প্রতার সম্ভাবনা খুবই কম অথচ তার পক্ষে মাঝে মাঝে আশে পাশের গ্রামে গিয়ে লুটতরাজ করা সহজ।

বশীরের দলে তার স্ত্রী ছাড়া আরও চারক্তন লোক ছিল। সে লোকগুলে।
তার কথায় উঠত বসত। সব ডাকাতিতে সবিরাও পুরোদন্তর অংশ নিত।
উত্তরপ্রদেশে পুরুষ ডাকাত অনেক দেগা প্রেছে বটে কিন্তু সবিরার মত
মেয়ে ডাকাত থুব কমই দেখা গেছে। সে তার স্বামীর সঙ্গে সমানে ঘুরে
বেড়াত। কথনো হেঁটে কথনো বাই সাইকিলে আবার কথনো বা এক টাটু
ঘোডার পিঠে বসে। তার সম্বন্ধে দে সময় অনেক আক্তর্থবি গুজব রটে।
একবার ত লখনউ-এর এক কাগজে বেরিয়েছিল তাকে নাকি মেমসাহেব সেজে
লখনউ-এর হজরতগ্রে সিগরেট ফুকতে দেখা গেছিল। আসলে কিন্তু সে
ছিল সাধারণ গ্রামা মেয়ের মতই যদিও তাদের তুলনায় চটক্ ছিল একট্ বেশি।

জেল থেকে পালাবার পর বশীর সমানে লক্ষ্মীনারায়ণ গুভরিসিয়ারের গুপর শোধ ভোলবাব ফিকিরে ছিল। একদিন সে দলবল সহ আবার সেই নহরের বাওলায় যায় যেখানে এককালে লক্ষ্মীনারায়ণ থাকত। কিন্তু ইতিমধ্যে সে বদলি হয়ে অক্সত্র চলে গেছিল বলে বশীর বিফল মনোরথ হয়ে ফিরে আসে। পরে লক্ষ্মীনারায়ণের খোজ পেয়ে ভার বাড়িতে চুকে ভার এক পাচ বছরের ছেলেকে গুলি করতে উত্তত হয়। ছেলেটির মা তথন তাকে আড়াল করে দাঁড়ালে সবিরা কোন গভিকে বশীরকে নিরস্ত করতে সক্ষম হয়।

একদিন বশীর ও তার স্ত্রী ছঙ্গলের মধ্যে এক রেললাইন ধরে যাচ্ছিল।
পথে একদল কুলি মজুরদের সঙ্গে তাদের দেখা হয়। তাদের মধ্যে থেকে
একজন আধিজন স্বিরাকে লক্ষ্য করে রিসিকতা করে। বশীর তাতে তাদের
ওপর বেজায় খাপ্লা হয় ও শান্তিশ্বনপ তাদের কাছ থেকে মোট ৩৫০ টাকা
আদায় করে। এই ঘটনা থেকে বশীরের নির্ভীকতার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া
যায়।

আর একদিনের কথা। জন্সলের মধ্যে দিয়ে যেতে যেতে বদীরের এক সম্লান্ত ব্যক্তির সঙ্গে দেখা হয়। লোকটির নাম ছিল ভারত সিং। বদীর তাকে ক্যোর করে নিজের আড্ডায় নিমে যায় ও তাকে দিয়ে তার পিতা রায়বাহাত্বর দর্শন সিংকে চিঠি লেখায় যাতে তিনি পত্রপাঠ ৩০০০ টাকা পাঠিয়ে দেন। দর্শন সিং সেই টাকা লোক মারফত পাঠিয়ে দেবার পর ভারত সিং ছাড়া পায়।

বশীর সম্বন্ধে আর এক ঘটনা: পিলিভিত জেলার জন্পলের মধ্যে মিসেন্
আলেকজাণ্ডার নামে এক মহিলা চাষ্বাস করতেন। তাঁর এক পুত্র সৈন্তবিভাগে কান্ধ কবত। একদিন সে তার ব্যারিস্টার বন্ধুর সঙ্গে বাভি আসে।
ওই সময় বশীর একদিন মাঝা রাতে সেখানে উপস্থিত হয় ও বলে দরজা খোল।
মিসেন্ আলেকজাণ্ডার তাতে আপত্তি করায় সে বলে ব্যারিস্টার সাহেবের সঙ্গে
তার কিছু কথা আছে। ভদ্রলোক বাড়ির বাইরে এলে বশীরের সঙ্গীরা তাকে
ধরে ক্ললের মধ্যে নিয়ে যায়। মিসেন্ আলেকজাণ্ডার তাই দেখে বাড়ির
সদর দরজা খ্লে দিতে বাধ্য হন। বশীর ও তার সাথীরা বাড়ির ভেতর চুকে
ভাদের মনের সাধে লুঠপাট করে ও অনেক কিছু মায় কয়েকটা অস্ত্রশন্ত্রও
হাতিয়ে নেয়।

বশীর যথন এই উপদ্রব করে বেড়াচ্ছিল তথন পুলিশ যে হাত গুটিয়ে বদেছিল তা নয়। যেদব অঞ্চলে তার উপস্থিতির সম্ভাবনা, সেই দব অঞ্চলে বিস্তর সশস্ত্র পুলিশ তার থোঁজে ব্যস্ত ছিল। এক আধবার ত সে নিজের কপালগুণে ধরা পদতে পড়তে বেঁচে যায়। জন্দলের মধ্যে সে আজ এথানে কাল সেথানে, তাই তাকে ধরা সহজ ছিল না। একবার থবর পেয়ে একদল পুলিশ রাভারাতি জন্দলের ভেতর দিয়ে মাইল দশেক যাওয়ার পর দেখে যে, সেইমাত্র সমস্ত মাল পত্তর ফেলে সে পালিয়েছে, এমনকি রাঁগা ভাত পর্যন্ত ধর মাল পত্তরের মধ্যে চার বোঝা ভুগু চোরাই মাল। তা ছাড়া ছিল একটি বন্দুক ও একটি টাটু ঘোড়া, যার পিঠে স্বয়ং সবিরা ঘুরে বেড়াভো।

আর একবার পুলিশের এক সশস্ত্র গার্ড গ্রামের মধ্য দিয়ে বেতে বেডে

নেখতে পায় এক ব্যক্তি গ্রামের পুকুর পাড়ে বসে স্থানের উচ্ছোগ করছে। তাকে উজ্জ্বল পৌরবর্ণ দেখে সন্দেহক্রমে তার নাম ধাম জানতে চায়। বশার তৎক্ষণাৎ উঠে তার সঙ্গী সাথীসহ এক আথের ক্ষেত্রের মধ্যে চুকে পঙ্গে। গার্ডের সঙ্গী এক সাহসী ছোকরা সেপাই তথন এগিয়ে গিয়ে তাকে ধরতে যায়। তাই দেখে সবিরা বশীরের হাত থেকে তার বন্ধুক ছিনিয়ে নিয়ে সেই ছোকরা সেপাইকে গুলি করে। বেচারা সেইখানেই মারা যায়। তার সঞ্জীদের তথন ভয়ে হাত পা অসাড় হয়ে যায়। সেই অবসরে বশার ও তার সঞ্জীয়ে ছুটে পালায়। পুলিশের পক্ষে এটা নিশ্য়ে এক বিশেষ লক্ষ্যকর ঘটনা।

এই সব ঘটনা সত্ত্বেও বশার একটার পর একটা লুঠপাট বা ডাকাতি করেই চলেছিল। একবার সে ডাকাতি করার পর সেই বাড়িতে আগুন নাগিয়ে দেয়। ফলে সমস্ত গ্রামখানাই পুড়ে ছাই হয়ে যায়।

আর একবার সে এক মহাজনের থাড়ি লুঠ করে। সে লক্ষা করেছিল বাড়ির দারোয়ানের। সবাই ভোর হতেই তাদের নিতাকর্ম সারতে এধার ওধার চলে যায়। তাই সে সময় বুঝে সেখানে গিয়ে উপস্থিত হয় ও বিশুর জিনিস লুঠ করে।

বশীরের উপদ্বের বিষয় নিয়ে কাগজে অনেক লেখালিখি হয়েছিল। তাকে বহার বাশারটা এতই জকরি হয়ে দাঁড়ায় যে, একজন ডি আই জি পুলিশের এধীনে সহস্রাবিক পুলিশ ওই কাভে লাগে। বশীরও বেশ রুমতে পেরেছিল লার দিন ঘনিয়ে এসেছে। তাই সে তার পুরাতন সব আডল ছেড়ে সর্যু নদীর উত্তরে নেপালের সীমানায় এক জায়গায় গিয়ে আশ্রয় নেয়। সেই খবরটা পাওয়া মাত্র ইন্দপেক্টর অজহর হুসেন গৃষ্টিমেয় সেপাই সঙ্গে নিয়ে যাত্র। করেন ও সমস্তর জজলের ভেতর দিয়ে যাবার পরের দিন ভোরে সেথানে উপস্থিত হন। বশীর তথন সবে খুম থেকে উঠেছে। সে যে মৃহুর্তে তার বন্দুক চালাতে উন্থত হয়, সেই মৃহুর্তে ইন্দপেক্টর হুসেনের গুলি তাকে বিদ্ধ করে ও তৎকলাৎ সে

বশীরের সাথীদের মধ্যে তুলারেও নিহত হয়। স্বিরা ও আরো হজন পালিছে যায়। ধরা পড়ার পর তাদের প্রতোকের সাত বছর করে কারাদও হয়।

১৯৫২ সালের ২০শে মাচ বশীরের মৃত্যু হয়। অথাৎ তাকে কৃপোকাৎ করতে প্রায় তিন বছর লেগে যায়।

### চতুর রামদাস

এক-আঘটা লোক সমানেই জেল বা নজরবন্দী থেকে পালাতে থাকে। কিছু তার বড় একটা আলোচনা শোনা যায় না যদি না সে কোন বিখ্যাত ব্যক্তি হয়। সকলেরই জানা আছে কবে ও কি করে ছত্রপতি শিবাজী তার রক্ষকদের চোথে ধুলো দিয়ে কারাগার থেকে পালান। যেখানে মোগল বাদশাহ তাঁকে বন্দী করে রেথেছিল। তেমনি কে না জানে কিভাবে স্বভাষচন্দ্র বস্থ গত মহাযুদ্ধের সময় তাঁর এলগিন রোডের বাসভবন থেকে (যেখানে তিনি নজরপন্দী ছিলেন) পালিয়ে জার্মানি যান। ওই ওদেরই আর এক ব্যক্তি যিনি পালিয়ে করাচি যান ও যা নিয়ে আমাদের দেশে এক ছলুস্থল লেগে যায় তিনি ছিলেন হায়দরাবাদের প্রধান মন্ধী লায়েক আলি। জনসাধারণের মধ্যে কিছু কারুরই জানা নেই কী কৌশলে টাগুবাসী রামদাস ক্ষম্ভাবাদ জেল থেকে পালায়। যদিও লোকটা তার বৃদ্ধিমন্তার যা পরিচয় দেয় তাতে অক্সদের তুলনায় পে কিছু কম যায় না।

রামদাসকে একদিন টাণ্ডার দারোগা আমার সামনে এনে হা:জর করেন।
সে গা ঢাকা দিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিল বলে ১০৯ ধারায় তাকে চালান দেওয়া হয় :
আমার সামনে তাকে আনার কিন্তু অন্য এক কারণ ছিল। সে কথা দিয়েছিল
যদি তাকে টাণ্ডা নিয়ে যাওয়া হয় তবে সে তার ভাগের কিছু চোরাই মাল
দাখিল করতে প্রস্তুত। তার কথামত আমি তাকে টাণ্ডা নিয়ে ঘাই। কিছু
সেখানে পৌছে সে আমাদের ভাওতা দেবার চেষ্টা করে। অবশেষে তার ১০৯
ধারায় এক বছরের কারাদণ্ড হয় ও আমি তার কথা ভূলে যাই।

কিছুদিন যাবার পর আমি ধবর পাই সে নাকি সভ্যাগ্রহ করে জেলের ভেতরকার এক আমগাছের মাধায় চড়ে বসে আছে, কিছুভেই নামছে না। ভার বক্তব্য জেলর সাহেব নাকি তাকে বিনা দোষে চড় মেরেছেন। সে কড়-পক্ষের কাছ থেকে স্ববিচার চায়। সে ভার গলায় এক ফাঁস লাগিয়ে শাসিয়ে রেপেছে যদি কেউ গায়ের জোরে ভাকে ধরে নামাবার চেপ্তা করে তবে সে ফাঁস-ক্ষম গাছ থেকে ঝুলে আত্মহভ্যা করবে। কাজেলাজেই অনেক সাধা-সাধনা করা সত্তের সে যগন ভার উচ্চাসন থেকে নামতে রাজী হল না ভগন ভাকে ওই ভাবেই ছেড়ে দেওয়া যুজিসক্ষত মনে করে যে যার কাজে লেগে যায়। ফলে সে নিশ্চিম্ম মনে পুরো একটি দিন ও একটি রাত হঠমোগাঁ সয়াদীর মত ওই গাছের মাথার ওপরেই কাটায়। ভারপর নেমে এলে জেলর সাহেব ভাকে শান্তিম্বরূপ রাতে এক কুঠরীতে একা বন্ধ রাখার ব্যবস্থা করেন।

কিছুদিন বাদে আমি থবর পাই রামদাস ভেল থেকে পালিয়েছে। খববটা পেয়ে আমি নেথানে ঘাই ও দেখি তার কুঠরির বাইরের দিককার এক দেয়ালে ফুট দেড়েক প্রশন্ত এক গর্ভ হাঁ হয়ে রয়েছে। সেই গর্জ থেকে যা ইট বেরিয়েছে দেগুলো নে তার শোবার জায়গাটিতে সান্ধিয়ে রেখেছে। সেই ইটের ওপর আবার তার পরনের ধুতিখানা এমনভাবে ঢেকে রেখেছে যে দ্র থেকে দেখলে মনে হয় লোকটা যেন সেখানে শুয়ে ঘুম দিছে।

রামদাস যে কুঠরিতে রাভে থাকত তার একদিক ছিল কাকা। অক্সদিকে
সার স্বারও পাঁচথানা কুঠরি ছিল। প্রত্যেক কুঠরিতে সামনের দিকে
একটা করে লোহার গরাদ দেওয়া দরভা ছিল। গরাদের কাক দিয়ে কুঠরির
ভেতরটা স্পষ্ট দেখা যেত। ওই ক'ট কুঠরির বাইরে এক টকরো খোলা ভমি
ছিল ও স্বকিছু ঘিরে ফুট সাতেক উঁচু এক পাঁচিল ছিল। ওইরকম একাধিক
যের। ভেলের ভেতর ছিল, গাতে এক ঘেরা থেকে স্বন্থ এক ঘেরায় কেউ সহজে
যেতে না পারে। আবার সমন্ত জেল ঘিরে ছিল এক বিরাট ফুট বারো উঁচু

রামদাস তার কুঠরি থেকে বেরিয়ে তার পাশের কুঠরিতে যে এক বর্দ্দী ভরে ঘুম দিচ্ছিল তার মাখার তলা থেকে হাত গলিয়ে এক থণ্ড কাশছের টুকরো টেনে বার করে। সেই কাপড়ের টুকরো দিয়ে তার নিজের ধুডির অভাব পূরণ করে। তারপর সে কিছু ইট তার কুঠরির বাইরে যে এক পাঁচিল ছিল তার তলায় সাজিয়ে রাথে ও তারই সাহায়ে সেই পাঁচিল টপকে পার হয়। এইভাবে সে আর এক ঘেরার মধ্যে একে পড়ে ষেণানে এক গুদোম ঘর

ছিল। তারপর সেই গুলোম ঘরের ছাদের ওপর ওঠে এবং দেখান থেকে করেকটা টাইল সরিয়ে সে তার ভেতর ঢোকে। চুকে সে ছুটো মাঝারি সাইজের লগি ও কিছু শনের দড়ি যোগাড় করে। সেই লগি ছুটো ছুড়ে সে এক ২০১০ ফুট লম্বা লগি তৈরি করে ও তারই সাহাযো অনায়াসে জেলের বড় পাঁচিল টপকে পার হয়। লগিটা দে এক ডেনের ভেতর লুকিয়ে ফেলে।

এই সব আবিদ্ধার হবার পর কারুর আর ব্যতে বাকি রইল না যে রামদাসের সভ্যাগ্রহ এক ছুতো মাত্র ছিল। সে যে দ্বেলের ভেতরকার আম
গাতের মাথার ওপর বসে একটি দিন ও একটি রাভ কাটায় ভাতে সে অনেক
কিছু তথ্য আবিদ্ধার করে। সেই সময়টিতে সে ভাল করে দেখেনেয় কোথায়
কি আছে ও কিভাবে সে জেলের প্রহরীদের এড়িয়ে পালাতে পারে। আসলে
সে নিজের সমস্ত প্রানিং ওই সময়ের মধ্যে করে।

রামদাস তার বৃদ্ধির আর এক পরিচয় দেয় যথন সে বলে কয়ে জেলের কারথানায় তার কাজ বাগিয়ে নেয়। সেথান থেকে একদিন সে ইঞ্চিছয়েক লম্ব। এক লোহার গজাল সকলের অলক্ষ্যে সরায় ও তারই সাহায্যে রাতের পর রাত তার কুঠরির ইট থদায়। রাত শেষ হবার আগে সেই থদানে। ইট্ওলোকে দে আবার তাদের স্বস্থানে রেথে দেয়।

রামদাদের জেল থেকে পালাবার পছ। থেমন অভিনব, তার গ্রেপ্তারও তেমনি মজার ছিল। তার জেল থেকে পালাবার পর আমি স্থির করি সে থুব সম্ব একবারটি তার গ্রামে কিরে যাবে। সেথানে ত্ চার দিন গা ঢাকা দিয়ে থাকার পর এক লম্মা পাড়ি মারবে। তার গ্রামের কাছে সর্যু নদীর এক থেয়াঘাট ছিল। তার পক্ষে সেই ঘাট থেকে নৌকা করে পালানো স্বাভাবিক এই সনে করে ত্জন ভদাবেশগারী সেপাইকে সেই থেয়াঘাটে লুকিয়ে রাথবার ব্যবস্থা করি!

থেমনটি আর্থি আশা করেছিলাম হলও ঠিক তেমনটি। রামদাস একদিন সেই থেয়া নৌকায় বসে নদী পার হবার চেষ্টা করে। কিন্তু ঘাট থেকে কিছু দূব খেতে না থেজেই সে পুলিশের হাতে বন্দী হয়। ফলে তার তিন বছরের কারাদণ্ড হয়।

এমনিতে রামদাস দেখতে থুব ভাল মান্ত্রটির মত ছিল। তাই কে বলতে পারত তার পেটে এত বৃদ্ধি থাকতে পারে ?

১৯০৯ সালে একদিন যথন আমি আমার কয়জাবাদের বাভিতে বসে তথন আমাদের রিজার্জ ইন্সপেক্টর মহন্দ্র সিদ্ধীক আমায় এসে খবর দেন যে আমাদের পুলিশ অপ্রাগার থেকে একটি ৩০০ নম্বর রাইফেল্ চুরি গেছে বলে মনে হচ্ছে। অনেক খোঁজার্থ জি সত্তেও সেই রাইফেল পাওয়া গেল না। আমি তাকে বলি, আমার তাহলে এ সম্বন্ধে একটি স্পোশাল রিপোর্ট আই জি, ভি আই জিকে পাঠানো দরকার। মহন্দ্রদ সিদ্ধীকের ভয় ছিল হারানো রাইফেল না পাওয়া গেলে তাকে শান্তি জোগ করতে হবে। তাই তিনি আমায় আম্তা আম্তা করে বলেন আপনি যদি আমায় আরে। ধুনিন সময় দেন ত বড ভালো হয়। আমি শুনেছি লখনউ-এ এক শাহন্দ্রী থাকেন যিনি সিদ্ধপুক্ষ। আমি একবার তার কাছে আয়ার ভাগ্য পরীক্ষা করে দেখতাম।

মহন্দ্রদ সিদ্দীকের কথা তেমন কাজের বলে আমার মনে হল না। তবু হুদিন সময় তাঁকে দিলাম। তার তু-একদিন বাদে ধর্বন তিনি শাহজীকে সঞ্চে করে আমার বাসায় এসে সেই হারানো রাইফেল আমার সামনে তুলে ধর্বলেন তথন আমি অবাক। আমি দেখি তথনও ভাতে কাদা-মাটি লেগে।

ইন্সপেক্টর নিদ্দীকের মুখে গুনি শাহজী লখনউ থেকে আসার পর তার জন্ম নশ আনা পদ্মনার মিষ্টি আনিয়ে দিতে ও এক লোক মারকত তাকে কোন জলাশয়ের ধারে পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করতে বলেন। মহম্মদ সিদ্দীক সেইমত শাহজীকে গুপ্তার ঘাটে পাঠান। সেখানে পৌছে শাহজী এক ছুরি দিয়ে নিজের কপাল থেকে কয়েক ফোঁটা রক্ত বার করেন। তারপর সেই রক্ত ও মিষ্টি জলে ফোল বলেন, "নে তার জন্যে আমি সবকিছু করলাম। তুই এখন আমার মৃথ রক্ষা কর্"। গুপ্তার ঘাট থেকে ফিরে যখন শাহজী লখনউ যাবার উভোগ করছেন, তখন একজন লোক এসে খবর দেয়, হারানো রাইফেল পুলিশ লাইনের সামনে এক পোলের তলায় পাওয়া গেছে।

আমি ভেবে দেখলাম খুব সম্ভব যে লোক রাইফেলটাকে মাটিতে পুঁতে বেথেছিল সে শাহজীর ধারা কোন তুক্তাকের ভয়ে দেটাকে বার করে দিয়েছে: রাইফেল ফিরে পাওয়াতেই আমি যথেষ্ট সম্ভষ্ট ছিলাম। তাই এ বিষয়ে আর বেশা ঘাঁটাঘাঁটি না করে চুপ করে গাই।

শাহজী এক অন্ধ নিরীহ প্রকৃতির লোক ছিলেন ও তাঁর বয়স ৭০-এর কাছাকাছি। থুব সম্ভব তাঁর সঙ্গে আমার পুনবার করে দেখা হত না যদি না স্থানীয় ডিস্ট্রিকী ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ দরের স্থা উপরোক্ত ঘটনার কিছুদিন বাদে তার মুক্তার মালা হারাতেন। মালাটা বেশ দামী ছিল ও সেটা পরে তিনি মহিলা ক্লাবে গিযেছিলেন। অনেক চেষ্টার পরও সেটা পাওয়া গেল না, আমি সে সন্থবে হাল ছেডে দিলাম।

তারপর একদিন আমার ডেপুটি অবহুল রশীদ থা আমায় বলেন এই মামলায় একবারটি শাহজীর সাহাগ্য নিলে হয় না ? কথাটা আমি হেসেই উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করি কিন্তু ভাতে কোন ফল হয় না। অবহুল রশীদ শাহজীকে আনতে একজন লোক লখনউ পাঠান ও প্রদিন দেখি তিনি স্প্রীরে এসে হাজির।

শাহজীকে হাত ধরে মি দরের বৈঠকথানা ঘরে নিয়ে যাওয়া হলে তিনি সমীহ করে চেয়ারে না বদে মেঝের ওপর বসতে চাইলেন। মেঝে অবজ গালিচা দিয়ে মোড়া ছিল। ঘটনার ইতির্ত্তান্ত তাকে বলা হলে তিনি বিনয় করে বলেন সবই খোদাভালার ইচ্ছার ওপর নির্ভর করে। তিনি শুরু তাঁর আবেদন খোদাকে জানাতে পারেন। এই বলে তিনি তার জান হাতের চেটো মেঝের ওপর পেতে মিসেদ্ দরকে তার ওপর তাঁর বা পা রাখতে বলেন। মিসেদ্ দর সেই মত তাঁর বা পা শাহজীর চেটোর ওপর রাখার পর শাহজী বলেন, রাণীসাহেবার নাম? মিসেদ্ দর বলেন, কমলা। শাহজী তারপর মিনিট খানেকের মত কি যেন চিন্তা করেন ও বলেন আছে। ঘটনার দিন রাণীসাহেবার সঙ্গে মহিলা কাবে যাদের সাক্ষাৎ হয় তাঁদের মধ্যে কেহ কি ফালসা রং-এর শাড়ী পরে ছিলেন? মিসেদ্ দর একটু চিন্তা করার পর বলেন হাঁ যতদ্র আমার মনে পড়ে একটি মহিলা ফালদ। বং-এর এক শাড়ী পরেছিলেন।

শাহজী তথন বলেন, "বেশ, রাণীসাহেবা এখন তাঁর পা তুলে নিতে পারেন। তবে আমার অফ্রোধ তিনি যেন আমায় তার পরণের একটা জামা বা কাপড় দেন। আমি দেটা নিজের সঙ্গে কোন বিশেষ কাক্তের জন্ম নিয়ে যাবো। তাচাড়া আমায় ১০ দিন ধরে আমার বাড়ি থেকে গোমতী নদীর পাড় পর্যন্ত কিছু ক্রিয়াক্রমের জন্ম যেতে হবে। দেই স্তত্তে গাড়ি ভাড়া বাবদ আমার ১০ টাকা লাগবে। দেই টাকাটাও আমি চাই।

এই বলে শাহজী লখনউ ফিরে যাবার অন্তমতি চাইলেন। তিনি আরও বললেন, রাণীসাহেবা এর পর যদি কোন স্বপ্ন দেখেন ত তাব মর্ম যেন আমায় লিখে জানানো হয়, কাজটা অবহুল রশীদ থা করতে রাজী হন।

তারপর কিছুদিন যথন এমনি কেটে যায় তথন সামি এই মৃক্তার মালা উদ্ধারের আশা-ভরসা একেবারেই ছেড়েছি। মালা হারিয়েছিল অক্টোবর মাসের কোন এক তারিখে। তার পরের বছর দেক্রমারি মাসে আমরা ক'জনে মিলে সন্ধার দিকে টেনিস খেলার পর মিঃ দরের বাগানে বদে গল্প-গুলুও করছি। মিসেস্ দর তথন আমারই পাশে বদে। আমি তাকে রগড় করে জিজ্ঞাসাকরি, "আপনি কি ইতিমধ্যে আরও কোন হল-উপ্প দেখলেন ?" তার উদ্ভৱে তিনি বলেন, "ইয়া মিঃ লাহিড়ী আঞ্চই বিকেলে আমি যথন বিশ্রাম করছি ও গামার একটু তন্ত্রা এসেছে তথন ঘূমের ঘোরে আমি যেন দেখছি আমার মালী শামার হারানো মুক্তার মালা হাতে ধরে মিল গল্প। মিল গল্প। বলতে বলতে সোজা আমার দিকে চলে আসছে। আমি আনন্দের চোটে ত্ই হাত তুলে নাচছি।"

মিসেদ্ দরের কথা শেষ হতে না হতে আমার কানে এক মিলিত কণ্ঠের
মিল গয়৷ মিল গয়৷ বর য়য়৷ সেটা টেনিস কোটের অপর পার থেকে আসছিল।
মামি সেদিকে চেয়ে দেখি একপাল লোক সোজা আমাদের দিকে চলে
মাসছে। তাদের মধ্যে যে অগ্রগামী সে একছড়া মালা তার ছহাতে উচু করে
হলে ধরে আছে। লোকটা ছিল মিসেদ্ দরেরই মালী। আমাদের কাছে
পৌছান মাত্র সে মালাটি এক ছোট টেবিলের ওপর রেখে দেয়৷ সেটা ধে
মিসেদ্ দরেরই মালা ভাতে কোন সন্দেহ ছিল না। আমি ড কাণ্ড দেখে হতভদ্ব

জানা গেল মালাটা মহিলা ক্লাবের মালী, ফুলের এক কিয়ারি পরিকার করতে করতে দেখানে কুড়িয়ে পায়। কি করে যে দেটা দেখানে এদে পৌছাল তা আজ পর্যস্ত এক ইেয়ালিই রয়ে গেছে। আমার কাছে এই ঘটনার যোগাযোগই বিশেষ করে দ্রষ্টবা। ওই যে একদিকে মিসেদ্ দর তাঁর স্বপ্নের কথা আমায় বলেছেন ও অফাদিকে তাঁর মানী মালা হাতে সশরীরে আমাদের দামনে এদে হাজির হয় অমন যোগাযোগ ক'টা লোকই বা দেখেছে? ভগবানই জানেন এ বিষয়ে শাহন্দীরই বা কডদ্র হাত ছিল!

লখনউ শহরে এক সন্থান্ত মহিলা তার এ পি দেন রোডের এক বাড়িতে থাকতেন। মহিলাটি তাঁর এক কল্লার বিবাহ উপলক্ষে কিছু গহন। গড়াপিছেলেন। সেই স্ত্রে তাঁর বাড়িতে একাধিক স্থাকারের যাওয়া স্নামালেগে ছিল। তারই মধ্যে একদিন এক স্ব্যানা লোক এমে তাঁকে ক্রিক্সামালেরে তাঁর কোন চাকরের দরকার আছে কি না। তিনি তাকে সেইদিন থেকে রেখে দেন এবং সেও তাঁর বাড়ি এসে সংসারের যাবতীয় কান্ধ করতে থাকে। লোকটা বলে তার নাম স্ক্রমী ও সে লখনউ শহরের ডানিমগ্রে থাকে। স্কাল হতেই সে নিজ্বের কান্ধে স্থানত ও রাত ১০টা নাগাদ বাড়ি ফিরত।

মহিলাটি রাতে তাঁদের বাড়ির উঠানের লাগোয়া এক ঘরে একা শুতেন ও সেই ঘরেই তাঁর মালপজ্ঞর থাকত। রাতে বাড়ির বাহির মহলের দলে তাঁর কোন যোগ থাকত না। যে রাতে তিনি খুন হন সে রাতে তাঁর স্বামী এক বিকট় চিৎকার শুনতে পান। ঘুমের ঘোরে কিন্তু তিনি সেটাকে অগ্রাহ্য করেন। পরে মখন তিনি এক অবিভান্তে গোডানি শুনতে পান তথন তিনি উঠে পড়েন ও অন্দরমহলে যাবার দরজা থোলেন। তিনি দেখেন তাঁর ত্রী অবসমপ্রায় হয়ে ঘাপ্টি মেরে সেই দরজার ওপর ঠেসান দিয়ে বসে আছেন ও তাঁর সর্বান্ধ থেকে রক্ত গড়িয়ে পড়ছে। ভদ্রলোক তাঁকে তৎক্ষণাৎ হাসপাতালে নিয়ে যান কিছু মাঝ পথেই মহিলার মৃত্যু ঘটে। তিনি সমানে অজ্ঞান ছিলেন বলে তাঁর মৃথ থেকে কোন কথা বেরােম্ব না। এই ঘটনা ঘটে ৮ই ক্রাই ১৯০০ সাত। ঘটনার পরদিন সকালে দেখা গেল কয়েকটা অর্থভুক্ত বিড়ির টুকরো, কভকওলো পোড়া দেশলাই কাঠি, চাবির একটা গোছা ও শালপাতার এক পক্ত দোনা বাড়ির ছাদের ওপর পড়ে। মহিলা যে ঘরে ভতেন সেই ঘরের ভেন্টিলেটর থেকে একথও দড়ি ঝুলছে। বাড়ির বাইরে এক ড্রেনপাইপের নাচে এক জোড়া কালো শ্ জুতো পড়ে ও সেই ড্রেনপাইপের নামে কোণাও কোণাও কোন ব্যক্তির হাতের ছাপ আছে। আরো দেখা গেল বাড়ির এক জোড়া পোষা কুরুর অন্দরমহলের উঠানে মরে পড়ে আছে। তা হাড়া গৃহ-স্বামীর এক নেপালি ভোজালি যা তার ঘরে রাণা থাকত সেটাও অনুগু হয়ে গেছে।

ভুলনী সেই খেকে তার কাজে আদা বন্ধ করে দেয়। ডালিমগ্রে থেজে নিয়ে দেখা গেল, এই নামের কোন লোক সেখানে আদপেই থাকে না। তথন আর কোন সন্দেহ বইল না ঘটনার জন্ম গেন্ট দায়ী।

শব কিছু দেখে শুনে বোঝা গেল ঘটনার রাতে তুল্পা প্রযোগ বুঝে জেনপাইপের সাগায়ে বাড়ির ছাদের ওপর ওঠে ও সেথানে কিছুকাল লুকিয়ে বসে
থাকে। তার পর যথন দেখে মহিলা ঘুমে মকাতর তথন এক দড়ির সাহায়ে
ছাদ থেকে নেমে তার ঘরে ঢোকে। পরে তাকে গৃহস্বামীর ভোজালি দিয়ে থ্র
করে জগম করে। মহিলা যথন অজ্ঞানের মত কয়ে যান তথন তার বাঞ্চ পেটরা
হাততে তাতে যত গহনা গাটি ছিল শেগুলো হাতার। বাড়ির কুকুর হুটোকে
সে মাগে থেকে বিষ থাইয়ে রাথে। তার কাজ হাসিল হবার পর সে থিডকির
দরজা দিয়ে নিঃশক্ষে বেরিয়ে পড়েও তার যে ক'জন সঙ্গা সাথী বাড়ির বাইরে
উপস্থিত ছিল তাদের মধ্যে চোরাই যালের ভাগ বাটরা করে।

মহিলার ঘরের দেয়ালের ওপর তাঁর হাতের রক্তাক্ত ভাপ দেওে স্পষ্ট বোঝা গেল, হত্যাকারী চলে যাবার পর তিনি কোনমতে উঠে দেওয়াল ধরে হাতভাতে হাতভাতে সেই ঘরের বাতির স্থইচ পযন্ত যান ও ধরের বাতি জালান। তার পর ঘর থেকে বেবিয়ে বাড়ির মাঝ দরজা পর্যন্ত কোন গতিকে টলতে টলতে গিয়ে সেখানে অবদ্যপ্রায় হয়ে বদে পড়েন।

এই মামলার ওদন্ত সি আই ডির হাতে তুলে দেওয়া হয়। কিন্তু তারাও কিছুদিন প্রন্ত এর হৃদিস্পায় না। এই তাবে আরও কিছুদিন যাবার পর ল্যন্ত শহরেই অন্ত এক পাড়ায় অনেকটা এই ধরনেরই আর এক ঘটনা ঘটে। গৃহস্বামার মেয়ের নিবাহ প্রে তাঁর বাড়িতে বেসব অভিথি এদেছিল তাদের ক্ষেক হাজার টাকা মূল্যের গহনা চুরি যায়। তিনি বলেন ঘটনার কিছুদিন পূর্বে তার ক্রেড এক অপরিচিত লোক চাক্রির থোঁকে আনে ও তিনি তাকে

রেখে দেন। সে ভার পরিচয় রাম ভরেসে বলেও জানায় লখনউ শহরের
নথাস্কোণায় সে থাকে। লোকটা তার ব্যাভিতে ভাল ভাবেই কাজ করত।
ভার পর একদিন স্থবিধে বুঝে সে ভার মেয়েলের গ্রুনাপত্তর থালিয়ে সট্কান্
দেয়: ভুলসীরই মত রাম ভরোসেরও কোন খোজখবর পাও্য, যায় না। সেও
ভার এক জোড়া জুতা ঘটনাস্থলে ফেলে খার যার সাইজ ভুলসীর জ্লোর
সাইজের সঙ্লেমিলে যায়।

এই তৃই মামলার ভদন্ত সি আই ছি ইন্ধণেপর ইন্ধর্মার করেন। ফিনি থানক কাগজপত্তর হাঁতডে আবিদ্ধান করেন ১৯০০ সালে লখনউ শহরে এক বাণীর বাছিতে ঠিক এই ধরণের এক চুরি হয়। তাতে প্রায় লাথ থানেক লাক, মূল্যের গহনা পত্তর চুরি যায়। সেই কতে যে ক'জন লোক ধর। পড়ে শারণ এমনি ধারণ দিয়ে তাদের কাজ হাসিল করায় অভাব্য ছিল। দলের পাড়ে। ছিল বারাবন্ধি জেলার রাম সমুখ্য মাঝি, যে ১৯৪২ সালের ডিসেম্বর মামে জেল পেকে ছাড়া পাবার পর নিক্ষাদেশ হয়ে গয়।

আরো কিছুদিন যেতে না থেতে ঠিক এই ধরণের আগরো তৃটি ঘটনা হয়। একটি মে মানে কানপুর শহরে ও অক্টটি জুন মানে লগনত শহরে। আদামী প্রথমটিতে তার নাম রাম ভরোদে কাহার ও কিছায়টাতে কেবা কাহার বলে ভানায়।

বাম সমুক্ষের ছাড়পতে তার কনের হে কপি সংলগ্ন ছিল সেটা দেখা-মাত্র উপরোক্ত ঘটনাগুলির ফরিয়াদিদের বুঝানে বাকি বছালো না ধে সেই লোকটাই ভার নাম ভাড়িয়ে ডাদের বাড়ি এসে ত্টেছিল।

ত. পি. সেন রোডের ঘটনায় দেখানকার ডেনপাইপের রূপর ফে দ্র হাতের লাপ পাওঃ, যায় সেগুলো রাম সমুক্তের হাতের ছাপের সঙ্গে (খ। সি আই ডি দপ্তরে রক্ষিত ছিল) মিলে যায়।

ভারপর থেকে রাম সমুঝের থেছি চলে। তাতে ছুটকন্ কাহার নামের এক ব্যক্তির সাহায়া নেওয়া হয়। তার মৃষ্টে এককালে রাম সমুকের গাড় ক্লেছ ছিল। সেই থবর আনে যে রাম সমুঝ লখনউ শহর থেকে কিছু কুরে গোমভী নদীর ওপর এক নৌকায় অজ্ঞাভবাদ করছে। নৌকাট ভারই এক ভাত ভাই-এর। রাতের অল্পকারে সেশহরে এমে থেখানে সেখানে ভার হাত সাফাই করে।

থবরটা পেয়ে ইন্সপেক্টর ইক্রকুমার একদিন রাতের অন্ধকারে সেধানে গিয়ে হানা দেন ও রাম সমুঝকে বন্দী করেন ! রাম সম্ঝ নিজের দোষ স্থীকার করে এক জবানবন্দি দেয়। জবান-বন্দিতে তার ছয় জন সঙ্গীর নাম করে, ধাদের সঙ্গে তার উপরোক্ত ঘটনাগুলিতে যোগ ছিল।

পুলিশ রাম ভরোদের জবানবন্দির ওপর ভিত্তি করে কিছু চোরাই মাল উদ্ধার করে যার মধ্যে সেই ভোঞ্চালিটি ছিল যা দিয়ে সে এ. পি. সেন গোডের গৃহকজীকে খুন করে। তাছাড়া তার বাড়ি থেকে এক কালো কোট পাওয়া যায় যাতে কিছু রক্তের ছাপ ছিল। পরীক্ষার ফলে সেই রক্তের গ্রুপিং মূতা মহিলার রক্তের গ্রুপিং-এর সঙ্গে মিলে যায়। অবশেষে কোট থেকে রাম ভরোসের ফাঁসির ও অক্স ছয় জনের ( যাদের বাড়ি থেকে অল্প-বিস্তর চোরাই মাল পাওয়া যায়) ছয় বছর করে সশ্রেম কারাদণ্ডের ছকুম হয়। একদিন রাভ সাডে আটটা নাগাদ বি এন ভবলু রেলের আপ্ মেল শহজনওয়া রেল স্টেশন থেকে মাইল ভিনেক যাবার পর হঠাং প্রেম যায়। সেটা ছিল ১৯৪২ সালের ২৪শে মার্চ। লাইনের ত্থার ভবন ঘন অন্ধকারে আচ্চন্ন। বাাপারটা যে কি তা যাত্রীরা কিছুলগ পয়ত বুঝে উঠতে পারে না। তারপর বন্ধকের কয়েকটা আভ্যাজ ও সেই সঙ্গে বন্দেমাতরম্, ইনকিলাব ক্ষিন্দাবাদ, মহাআ গান্ধী কী ভয়, স্থভায় বস্থ কী জয় এই সব নানা রক্ষের প্রনি ভালের কানে যায়। তথন তাদের আর ব্যতে বাকি থাকে না থে ভালের ট্রেনে ভাকাত পাড়ছে। তার। দেখল মাথায় সোলার হাটে পরা একজন লোক বন্ধক হাতে ট্রেনের এক সীমানা থেকে অন্ত সীমানা পর্যত যাত্রাত্র করছে। অন্থ একজন ভিন্নুস্থান সোসালিষ্ট রিপাব্ লিকান আমির তর্যক থেকে ভাপানে। এক কাগজ বিলি করছে। কয়েকজন আবার যাত্রীদের শাসিয়ে বেড়াফে যদি ভালের মধ্যে থেকে কেউ কোনরক্ষ গোল বাধিয়েছে ভাহলে ডাকে যমালয়ে পাঠানো হবে।

আক্রমণকাশীরা তাদের পরিচয় ক্রান্তিকারি বলে দেয় ও বলে তাদের ক্রমাক উদ্দেশ্য গভর্নমেন্টের টাকা লুঠ করা, যেহেতু গভর্নমেন্ট নদেশের গর্নীব কিষাণ ও মজুরদের টাকা ত্রহাতে লুঠ করছে। জনসাধারণের কর্তবা এক জোট হয়ে গভর্নমেন্টের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা। সেনা বাহিনী ও পুলিশ ভাদের সঙ্গে যোগ দিতে প্রস্তত।

ট্রেনে যদিও খুব ভীড় ছিল তবু যাত্রীদের মণে পেকে কারুর সাহস হল না ধেট্ শব্দ করে। ইতিমধ্যে আক্রমণকারীরা ট্রেনের এঞ্জিন ড্রাইভার ও গাউকে ধরে এনে এক প্রথম শ্রেণীর কামরায় বসিয়ে রাথে ও মেল ত্যান লুঠ করতে উত্তর হয়। তাদের কার্যসিদ্ধি হয়ে যাওয়ার পব তারা সকলে দলবদ্ধ হয়ে অন্ধকারে মিলিয়ে যায়। এই ডাকাতির ফলে তাদের মোট ১০,০০০ টাকালাভ হয়। ডাকাতি ঘটতে বড় জোর আধঘণ্টা বা পঁয়তাল্লিশ মিনিট লেগে থাকবে।

ঘটনার সংবাদ নিকটবর্তী প্রামের এক চৌকিদার শহন্তনপ্তয়। থানায় 'গয়ে দেয়। সেথানকার দারোগা সেটা গোরক্ষপুরের পুলিশ সাহেব মিঃ লক্কে ভারযোগে জানায়। মিঃ লক্ সংবাদ পাওয়া মাত্র তার গাড়ি ইাকিয়ে ঘটনাস্থলে এগে পৌভান। ইভিমধ্যে টেন সেথান থেকে এগিয়ে মগহর স্টেশনে গিয়ে দাড়ায়। মিঃ লক্ মগহরে পৌচে ডাকাতি সম্বন্ধে কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করার পর মেল ভানিখানা টেন থেকে কাটিয়ে গোরক্ষপুর স্টেশনে ফেরং পাঠানোর বাংহা করেন।

আক্রমণকারীরা স্থল কলেজের ছাত্রদের মত দেগতে ছিল। তাদের মধ্যে কালর মাথায় পাগড়ী ছিল। কেউ বা ধুতি আবার কেউ বা পাজামা কিছা পাণ্ট পরে ছিল। প্রায় সকলেই তাদের মুখ ক্যাল দিয়ে আংশিক তেকে রেখেছিল। ঘটনাস্থলে কয়েকটা পটকা ছাড়া আর কিছুই পাওয়া গায় নি।

এই ডাকাতির এক উদ্দেশ ছিল তংকালীন শাসককে জানিয়ে দেওয়া যে যতদিন না দেশ স্বাধীন হয় ততদিন বিপ্লবকারীয়া এই রকম গোল বাবাতে থাফবে। অন্ত এক উদ্দেশ ছিল তাদের পার্টির কাজের গুলু নাক। সংগ্রহ করা। এই ধরণের যে ক'টা ডাকাতি আমার চোথে পড়ে সব ক'টারই সঙ্গে কংগ্রেনের চরমপ্রী দলের তলে তলে যোগ ছিল।

মামলাব ওদতের ভার প্রাদেশিক সি আই ভি-কে দেওয়া হয়। সেই ক্তে আমি প্রামার এক তেপুটি প্রায় বাহাত্ত্র টিকারাম মোটরের ব্যন্ত থেকে গোরপপুর যাই। শেষানে পৌছে আমাদের প্রথম কাত হল মেল ভ্যান্থানা খুটিয়ে দেখা। আমবা ভার মেরোর ওপর বিকর টেড্রা টেড্রা ইনস্থরেকের খাম দেপতে পাই। তাদের মধ্যে থেকে ক্ষেক্টার ওপর আকুলের স্পষ্ট রক্তাক্ত ছাপ ছিল। ঠিক সেই রক্মের হাপ গাটির এক ভাষা শালির প্রপ্র ছিল। গোটা দেবে স্পষ্টবোরা গেল যে আক্রমণকারিদের মধ্যে ছিল, একজনের আক্রাক চাল ভারতে বিরে কেটা গেছ। তার থেকে যে রক্ত বেরিয়েছে সেটা মুছতে গিয়ে সে তার আক্রের ছাপ রেথে গ্রেছ। যে কটা খামের ওপর

আঙ্গুলের ছাপ ছিল দেওলো আমরা রেখে দিই ও পরে ফিন্সার প্রিণ্ট ব্যরোগে পার্টিয়ে দিই।

আধুনিক কালে আঙ্গুলের ছাপ সম্বন্ধ বিজ্ঞান এত উন্নতি করেছে যে বৃংবোর লোকের। অনায়াগে বলে দিতে পারে কোনটা কার আঙ্গুলের ছাপ। বৃংরোতে বহু সংখাক শান্তি প্রাপ্ত লোকের আঙ্গুলের ছাপ রক্ষিত আছে। কোন বাজির নতুন ছাপ সেখানে পাঠিয়ে দিলে সেখানকার লোকের। সেট। রক্ষিত ছাপভালার সঙ্গে মিলিয়ে দেখে। যদি কোনটার সঙ্গে মিলে যায় ত কথাই নেই। আর যদি বা নাই মেলে ত সেটা রেখে দেয় ও পরে যথন সেই বাজি ধর। পড়েতখন তার আঙ্গুলের ছাপের সঙ্গে মিলিয়ে দেখে।

এ ক্ষেত্রে যে থামগুলোর ওপর আঙ্গুলের ভাপ ভিল দেগুলো যত্ন সহলাবে রাথার পর প্রশ্ন উঠল ৬ট অঞ্চলের মাকামারা বিপ্রবীদের মধ্যে কে এমন যার আঙ্গুলে কাট। ঘটেও দাগ আছে। এ সম্বন্ধে ভলে ভলে যাচাই করে জানা েল থব সন্তং লোকটা অবোধরাজ তেওয়ারি যে কিছুদিন থেকে নিকদেশ। আমর৷ তখন তাব বাড়ি ও অক্যান্ত যে সব জায়গায় তার উপন্থিতি সম্ভব সে সব ভায়গায় থানা হল্লাসি চালাই। কিন্তু তাতে কোন ফল হয় না। অগতা তার গতিবিধি দমকে যা কিছু খবর পাই তারই ওপর নিভর করে তকে তকে থাকি। কাজটা যথেষ্ট কটদাধ্য ছিল। একবার ভ রায় বাহাতুর টিকারাম ও আমি ছন্মবেশে এক বিশ্রী গলির মধ্যে লোকটার অপেক্ষায় নিরর্থক বমে একটা গোটা দিন কাটিয়ে দিই। পরে এক সময় খবৰ পাই খেনে সন্ধাার अक्षकाद्य ७क (हां हे हाराव स्थाकारन याम नुकिए। हा (थए ४७) छ। ाहे একদিন সন্ধার পর যথন সে দোকানে বসে চা থাচ্চিল তথন আমরা ভার ওপর হানা দিই। কিন্তু তার গায়ে এমন শক্তি ছিল ধে আমাদের দলের যে লোক ভাকে ধরতে যায় ভাকে সে এমন এক বাটকা দেয় যে দেব হাত দুৱে ভিটকে পড়ে। হাছার হোক সে ছিল একা আমরা ছিলাম কয়েকজন। তাই অবংশধে ভাকে আমাদের কাছে হার মানতে হয়।

অব্যোধরাজ তেওয়ারিকে আমরা অবিলয়ে কোতোয়ালি নিয়ে যাই।
সেগানে পৌছানো মাত্র আমরা তার তুই হাতের আকুল পর্বাক্ষা করে দেখি।
যদিও ঘটনার পর থেকে তথন তুই তিন মাস কেটে গেছিল তবু তার ডান
হাতের বুড়ো আফুলে আমরা এক সন্দেহজনক কতি হিং দেখতে পাই। তাকে
আমরা অনেক করে ব্ঝিয়ে বলি সে যদি নিজের ভাল চায় তাহলে তার দোষ
যেন স্থীকার করে। কিছু সে ছিল পাকা ছেলে। কোন মতেই তা করতে

রাজী হয় না। তার আঙ্গুলের কাটা যা সম্বন্ধেও সে কোন যুক্তিসসত কৈ থিয়ং দিতে পারে না। আমরা তার আঙ্গুলের ছাপ নিয়ে সেটা ফিন্ধার প্রিন্ট ব্যরোয় পাঠাই। পরে যখন দেখান থেকে রিপোর্ট আসে যে মেল ভানি থেকে পাওয়া ছাপ ও এই ছাপ একই লোকের তখন অবোধরাজের লোম সম্বন্ধে আর কোন সংশ্য থাকে না। শুধু বাকি রইল অবোধরাজের সঙ্গাস্থিলের নাম ধাম ছানা ও তানের আটক করা।

ভারপর কয়েক সপ্তাহ কেটে যায় তবু মামলার কোন স্থরাহা দেখতে পাওয়া যায় না। এক সময় স্থামরা সম্পূর্ণ নিরাশ হয়ে যাই। পরে একদিন জানা যায় যে পোরগপুর শহরে এক ভাড়াটে বাড়িতে কতকগুলি পুল কলেজের ছেলে মিলে কিছুদিন আগে লুকিয়ে বোমা তৈরীর পদ্ধতি শিথছিল। তাদের মধ্যে হটি ছেলের নাম হরিপ্রদাদ তেওয়ারি ও ইন্দ্রপ্রদাদ। এই থবর পেয়ে স্থামরা সেই ছাত্রাবাদে গিয়ে হাজির হই। কিন্তু সেথানে তথন ভো ভা দ্বর ছেলেরা গ্রীয়ের ছুটিতে যে যার বাড়ি চলে গেছে। তাদের প্রতিবেশীদের মথে জানা যায় থখন ওই ছেলেরা তাদের বোমা তৈরী করছিল তথন একটা বোমা নাকি কেটে যায়। তার টুকরোগুলো ছাত্রাবাদের সংলগ্ন এক স্থাবর্জনার স্থাপে ফেলে দেওয়া হয়েছে। সেই স্থুপ হাত্তে আমর্য সেওলো প্রের্থন হাট

ইতিমধ্যে আঞ্জমগড়ে একজন লোক ধরা পড়ে, যার জবানবন্দি থেকে হিন্দুগুল সোদালিষ্ট রিপাবলিকান আমির অন্তর্গত অনেকের কার্যকলাপ সম্বন্ধে জানা যায়। তালের বাড়ি থেকে কিছু বোমা তৈতীর মাল মসলাও পাওয়া যায়।

আবার কয়েক সপ্তাহ কেটে যাওয়ার পর আর এক ব্যক্তি বর। পড়ে, যার নাম ভিল বানাবর। তার কাছ থেকে তার সঙ্গীদার্থীদের এক তালিকা পাওয়া ধায়। সেই লালিকাতে অন্যান্ত নামের মধ্যে তানৈক নাজারাম গাপিব নামও ছিল। রাজারাম তথন থেরার।

ঠিক দেই সময় আর এক খবর পাওয়া যায় যে, বেনারস কুইন্স কলেজের ১টি ছাত্রের এই মামলার সঙ্গে খোগ আছে। রায় বাহাদ্র টিকারাম ওপন বেনারস যান দৈবক্রমে তিনি যথন ওই চ্টি ছাত্রের ব্যাপারে খানাতলাসি করছেন ওখন গোরওপুরের হবিপ্রসাদভেওয়ারি, বারাবিন্ধির বিজ্ঞ বাহাদ্র ও গাজিপুরের রামজিরাম বৈশু দেখানে আচম্কা এসে পড়ে। তারা ওই বাডিতেই তথনকার মত আন্তানা গেডেছিল। নিক্য তারা অপ্রেও ভাবেনি যে অমন করে তারা পুলিশের মুলে পাকা মামটির মত টুপ্ করে পড়বে। হরিপ্রসাদ তেওয়ারি ও

ব্রিষ্ণবাহাত্রের কাছ থেকে একটা করে রিভলবার পাওয়া যায়। সেদিনের ফলাফল পুলিশের দিক থেকে অপ্রত্যাশিত।

এপ্রত্ন মোট ৩০ জনকে বরা হয়। তাদের মধ্যে কয়েকজন গোর্থপুরে টাউন হল্-এ মহারাণী ভিক্টোরিয়ার ধাতু নির্মিত মৃতির মূথে আলকাতরা লাগানোর বাপারে জড়িত ছিল।

আরও কিছুদিন পর যে হছন বরা পচে তাদের মধ্যে একজন ছিল কৈলাস-পতি ও অক্সজন ছিল রাজারাম পাসি।

কৈলাসপতি গোরথপুরে নার এক বন্ধুর বাড়ি আসে। বন্ধুতির অবর্তমানে নে ভারই বাড়ি রাভ কাটাবার ব্যবস্থা করে। থবরটা পাড়ার এক নিভিক্ গার্ডের কানে যায়। ভার মনে কিছু সন্দেহ জাগাতে সে ভাকে থানায় নরে নিয়ে যায়। লোকটা এই ডাকাভি ছাড়া বেনারসের লক্ষা পোষ্ট অফিসের এক লুঠের মামলায় জড়িত ছিল।

রাজারাম পাসির উল্লেপ রামাধার সিং-এর কাছ থেকে যে এক নামের তালিকা পাওয়া যায় তাতে ছিল। সে ধরা পড়ার পর এক বিজারিত জবানবন্দি দেয়। সেই জবানবন্দি থেকে জানা যায় সর ক্লম ১৪জন মিলে এই ডাকাতি করে। যে ট্রেনথানা আটক করা হয় ভাতে করেই রাজারাম ও রামারপ গোরগপুর থেকে রওনা হয়। পরের কৌনন ডোমিগতে তাদের দলের আরও চারজন এমে তাদের সঙ্গে যোগ দেয়। বাকি ক'জন ঘটনাস্থলে আগে থেকেই উপান্ধত ছিল। ট্রেনথানা সেথানে পেডিলো মাত্র বাজারাম ভার চেন টানে। সেটা যথন দাভিয়ে পড়ে ভখন রামারপ কিছু হাওবিল থালীদের যথ্যে বিলি করে। নমান্ড কাজ ভগবানপ্রসাদ শুক্রের ভ্যান্ডবিল থালীদের যথ্যে বিলি করে। নমান্ড কাজ ভগবানপ্রসাদ শুক্রের ভ্যান্ডবিল থালীকে করেণ্টা পটকা ফাটায়। বৈজনাথ সিং, রামারপ ও উমানস্করের হাতে একটা করে বিভলবার ছিল। বেজনাথ সিং, রামারপ ও উমানস্করের হাতে একটা করে বিভলবার ছিল। বেজনাথ সিং ও খবোধরাজ ভেজমারি মেল ভ্যানে ডোকে ও সেটাকে পুঠ করে করে। ডাকাতি শেল হ্বাব পর যে যার বাড়ি চলে যায়।

ঘটনার কয়েক সপ্তাহ বাদে কৈলাসপতি, উমাশক্ষর রামরূপ ও রাজারাম নিজে নেপাল যায়। সেথানে তাদের বৈজনাথ দিং, রাজনাথ দিং ও ভগবান-প্রসাদ শুরের সঙ্গে দেখা হয়। পরদিন উমাশক্ষর ও রাজারাম ৬০০ টাকা হাতে নিয়ে রিভলবার কিনতে রেওয়া যায়। কিন্তু সেথানে কোন স্থবিধে করতে না পারায় তারা গোছালিয়র যায়। গোয়ালিয়রে গিয়ে তারা একখানা ঘর ভাড়া করে। ছটকুন মিশ্র, হরিপ্রসাদ তেওয়ারি, বৈজনাথ সিং ও রামরূপ পরে সেথানে এসে তাদের সঙ্গে যোগ দেয়।

রাজারাম পাদির জ্বানবন্দির পর রামবাহাত্র, টিকারাম ও ইন্দপেক্টর ফৈডাকলা গোয়ালিয়র যান। দেগানে তাঁরা উমাশক্ষর, বৈজনাথ সিং ও রামরূপকে গুই রিভলবার সহ বন্দী করেন। এই ভাবে যে ক'জন ডাকাভিতে জড়িত হিল তাদের মধ্যে গুধু ত্তন ছাড়া সকলেই পর পর ধরা পড়ে। রাজারামকে রাজ্ শান্দী করা হয়। মামলার বিচারের কলে ১১ জনের লথনউ-এর দায়র। আদালত থেকে ছয় বছর করে কারাদেও হয়।

আসামীদের মধ্যে মনেকেই দেশের জন্ম সূব কিছু তাগে করতে প্রস্কন্ত ছিল তার নম্ভির হরিপ্রসাদ কর্তৃক তার নববিবাহিতা স্থীকে লেখা এক িঠিছে পাওয়া যায়। চিঠিখানার সারাংশ এইরকম:

— তুমি আনার ৬০ মোটেই চিন্তিত হয়ো না বা তুথে করে। ন।। আমার হয়ত লছা কারাদও হতে পারে। আমি চাই তুমি আমার স্থাতি তোমার মন থেকে একেবারে মুছে ফেল ও আমাদের দেশের পরিনীর মত পুরাকালের নারীবা যা দৃষ্টাত রেথে গেছেন তারেই অভ্যরণ কর—

সময়ের হের ফেরে কিছু সেকালে যাদের বিজোচী বলে পরং হল এখন তার।
দেশপ্রেমীদের মধ্যে গ্রাঃ উপরোক্ত ঘটনার প্রায় ২০।২৫ বছর পরে আমার
একবার নৈনিওাল জেলার কর্পুর নামের এক জায়গায় যাগার স্থাগে ঘটে।
আমার সঙ্গে সে সময় তুজন লোক দেগা করতে আদে। তাদের মুখ দাঁড়ি
গোঁফে যেভাবে আচ্ছাদিত ছিল তাতে আমার পক্ষে তাদের চেনা সন্তর ছিল
না। তার। যখন নিজেদের পরিচয় আমায় দেয় তখন জানলাম তাদের মধ্যে
একজন ছিল রামরূপ ও অগ্রজন ছিল উমাশক্ষর। তাদের তুজনেরই উপরোক্ত
ভাকাতিতে কারাদন্ত হয়। জেল পেকে ছাড়া পাবার পর তার। পুর্লার
স্বরূপ রন্ত্রপুরে সরকারের তরক থেকে কিছু জমিজম। পায় ও তারই চান বাস
করে এখন মনের স্থ্যে আছে। তাদের যে আমার প্রতি কোন বিছেষ নেই
দেখে আমার বেশ ভাল লাগ্লো।

মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষ থেকে বিটিশ সামাজ্যের তিরোধানের প্রথম লক্ষণ দেখা গায়। তারপর থেকে ১৯৪২ প্রস্ত সেই লক্ষণ সমানে বাড়তে থাকে। তাঁব ভারত-ছাড়ো আন্দোলনের ফলে দেশময় যে অরাজকতা ছড়িয়ে পড়ে সেই স্থ্যে উত্তর-প্রদেশের বালিয়া জেলা ও সেখানকার কংগ্রেস নেতা চিন্তু পাণ্ডের নাম বিশেষ উল্লেখগোগ্য।

বালিয়া শংরের মধ্যে দিয়ে যে বেল লাইন গেছে দেটা শহরকে ছুভাগে ভাগ করেছে: একভাগ যেথানে দাধারণ লোকেদের ঘর বাজি ও নাঞ্চার হাট। শহনতে যাকে সরকারি কাছারি ও উচ্চপদন্ত কর্মচারীদের বাজি ঘণ দোর। লোকে যাকে সিভিল লাইল বলে। আমি যে সময়ের কথা বলছি সে সময় পুলিংশঃ বে ক'টা লোক শহবের দিকে বয়ে গেছিল তাদের সকলকে সিভিল-লাইপে কেন্দ্রীভূত করা হয়। তারা যাতে বিদ্যোহাঁদের হাত থেকে অভতঃ সরকারি বাজি ঘর দোর, বিশেষ করে সরকারি থাজনা কল। কল। কতে পারে। ফলে শহরের দিক থেকে সরকারি শাসন একরকম লোপ পেয়ে যায়। তাতে বিলোহাঁদের খুব স্থবিধাই হয়। একদিন ত তারা ললে দলে দিন ছপুরে সেথানে যে ক'জন বিশিষ্ট সরকারি কর্মচারী থাকত তাদের বাজিতে চুকে তাদের যতসব আসবাব-পত্তর এমনকি ভারি ভারি আলমারি টেবিল চেয়ার পর্যন্ত করে ও মাথায় চাপিয়ে নিজেদের বাজি নিয়ে যায়। এরকম কাণ্ড যে সকলের চোপের সামনে কথনও ঘটতে পারে কেউ স্বপ্রেও ভাবেনি। যাদের ওপর দিয়ে এই বিপদ

যায় তারা অগত্যা তাদের প্রাণ ও মান রক্ষার জন্ম তাদের দ্বী পুত্র কন্যা সহ সিঙিল লাইন্সে গিয়ে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়।

শহরের দিককার শাসন বস্ততঃ স্থানীয় কংগ্রেম নেতা চিচ্ছ পাণ্ডের হাতে চলে যায়। সেই থেকে লোকে তাকে বালিয়া কেশরী বলতে শুক্ত করে দেয়। লোক সে মন্দ ছিল না। তার সঙ্গে তৎকালীন ডিস্ট্রিক্ট মাাজিস্ট্রেট মিস্টাব নিগমের একবকম চুক্তি হয়। তার ফলে সিভিল লাইন্দের দিকটা বিল্লোহীদেব স্মাক্রমণ থেকে রক্ষা পায়। তার সংল ক্ষেমন এক আতন্ধ ছেয়ে যায় যাবধার নয়।

ইতিমধ্যে বালিয়া জেলার টেলিথাক ও বেল লাইন তছনত হয়ে যায় ও তার বহির্জগতের সঙ্গে যোগস্ত সম্পূর্ণ বিচ্চিন্ন হয়ে যায়। বিদ্রোহীরা বহু রেলওয়ে সেইশন ও ডাকঘর পুড়িয়ে দেয় ও একাধিক মালগাড়ি লুঠ করে। এইসর দালা হালামায় ও লুঠপাটে গ্রামের লোকেদের যথেষ্ট হাত ছিল। তারা তাদের কাজের ফিনিস রেখে দিয়ে বাকি সর বেল লাইনের ধারে ফেলে ছুঁড়ে দেয়। সেগুলো অনেক দিন ধরে দেগানে কুপীক্তত হয়ে পড়ে থাকে। এ হেন অবস্থায় মি: নিগমের পক্ষে হাত গুটিয়ে ভবিশ্বতের জন্ম অপেক্ষা করা ছাড়া কোন উপায়ও ছিল না। ২৫শে আগন্ত নাগাদ তার বিবেচনায় প্রিছিতি এতই গারাপ হয়ে দাঁড়িয়েছিল যে তিনি ব্যালিইং পোস্ট স্বীম কাজে আনতে বাধ্য হন।

এই স্থীমের এক ইতিহাস আছে। সিপাহী বিদ্রোহের পর থেকে আমাদের বিদেশী শাসনকর্তাদের প্রাণে ভয় ঢোকে যদি বা সেই রকম আর এক বিলোহ গাড়া হয়ে ৬ঠে। সেই থেকে কোনরকম অবস্থা বিপর্যয়ের সঙ্গে সঙ্গে কি কবা ৮রকাব তাব এক গসডা প্রত্যেক ভেলা অধিকাবীর দ্বাবা প্রস্তুত বাধার নিয়ম চলে আস্চিল। এরই অন্তর্গত এফ নিয়ম অন্তর্গারে মিঃ নিগম স্থানীয় থাজনার সমস্ত কাবেন্দি নোটের তাডা পুড়িয়ে ফেলাব আদেশ দেন।

এই নোট পোড়াবার কথায় মনে পড়ে গেল, এককালে নাকি রথ্চাইল্ড যিনি পূথিবীর শ্রেষ্ঠ ধনী লোকদের মধ্যে গণ্য ছিলেন, মহারাণী ভিক্টোরিয়াকে তার সম্মানাথে কয়েক লক্ষ পাউণ্ডের নোট পুড়িয়ে চা থাইয়েছিলেন। হতে পারে এটা সম্পূর্ণ প্রবাদই।

উপস্থিত ক্ষেত্রে নোট পোড়াবার কাজ শ্রীকরুড়, শ্রীজগদ্ধা প্রসাদ ও শ্রীমিপ্র এই তিনজন উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারীদের দ্বারা সম্পন্ন হয় ৷ তারা প্রথমতঃ থাজনার ডবল লকের ভিতর এক মোমবাতি জালান ৷ সব খাজনা-বাড়ি ছভাগে বিজ্ঞ থাকে। যে ভাগকে ডবল লক্ বলা হয় সেখানে খাজনার জবিকাংশ টাকাকড়ি স্থবক্ষিত থাকে। যে ভাগকে সিংগল্ লক্ বলা হয় সেখানে অল্প-সংখ্যক বোকডের টাকা ছাড়া হিসেবের খাতা পত্তর রাখার নিয়ম।

মোমবাতি জ্বালানোর পর প্রথমে একথানা দশ হাজার টাকাব নোট ও পরে করেববানা হাজার টাকার নোট তারই জ্বিশিবায় এক এক কবে তুলে ধবা হয় ও সেণ্ডলো দেখতে দেখতে পুড়ে ছাই হয়ে য়য়। কাজ আরম্ভ করার কিছুত্রপ পরেই দ্বির হয় দেটা দিংগল্ লকেই করা য়ুক্তিসকত। সেইমত ওচবান। হাজার টাকার নোটের মধ্যে যে ক'টা বাকি রয়ে গেছিল ও কয়েব বাঙ্জিল একশ টাকার নোট সেথানে পোড়ানো হয়। বেল। ১২টা নাগাদ এক বদ্দুকের আওয়ার্ভ ও কিছু কোলাহল শোনা য়য়। তথন সকলে টপাটপ্ খাজনার নরজা-জানলা বদ্ধ করে মিন নিগমের কাছে য়ান। পরে য়য়ন উপরোক্ত কোলাহল মিখা। বলে সাবান্ত হয় তথন দ্বির হয় কাজটা আবাব বিকেল ওটেব সময় শ্রীজগদলাপ্রসাদের ত্রাবধানে কল হবে।

শীজগদমাপ্রসাদ কিন্তু কাজটা থাজনা-বাভির তেওবে ন। করে তারই সাতনকাব এক মাঠে করা স্থির করেন। তাঁর বিবেচনায় যাদ একবার রাষ্ট্র হয়ে যায় যে থাজনার সমস্ত নোট পোড়ানো হয়ে গেছে তাহলে বিল্রোহীদের দ্বারা আক্রমণের আর কোন সম্ভাবনা থাকবে না। সেই মত থাজনা-বাভির সম্মুখবর্তী এক মাঠে কিছু কাঠের আগুন জালানো হয় ও বাকি নোটের ভাডাগুলো ট্রেজারিব ভেতর থেকে আনা মাত্র তাতে নিক্ষেপ করা হয় বদেই আগুন ঘিরে শ্রীক্রগদম্বাপ্রসাদ ছাড়া ট্রেজারি গার্ডের গোটা ১০ সেপাই ও তহপীলের কয়েকজন চাপরাশি সেথানে তথন উপস্থিত।

প্রথম দিকে কাজটা বেশ ভালভাবেই চলছিল। কিন্তু কিছুক্ষণ বাদে সেপাইদের মন্যে কিছু চাঞ্চল্য দেখা যায় যা ক্রমেই বাড়তে থাকে। তাদের বিষেচনায় অমন করকরে নোট নির্থক পুডিয়ে ফেলার চেয়ে বড়ো বোকামি আর হতে পারে না। দেগুলো তাদের মধ্যে বিলি করে দিগেই ত হয় ? তারা পরস্পারের মধ্যে বলাবলি করে সব নোটগুলো নই হয়ে গেলে তাদের মাহিনার টাকাই বা কোথেকে আসবে ? তখন ভারা আর হাত গুটিয়ে থাকতে না পেরে তাদের বেয়নেটের ডগা দিয়ে আগুনটাকে ঝোঁচাতে থাকে। ব্যাপার দেখে শ্রীক্ষগদন্বাপ্রসাদ ঘাবড়ে যান ও তখনকার মত নোট পোড়াবার কাজ স্থগিত রাখেন। আসলে কিন্তু গুইখানেই ঐ কাকের সমাপ্তি হয়।

ঘটনার কয়েকনিন বাদে জ্রীজগদখাপ্রদান, শ্রীকর্ড ও শ্রীমিল মিলে পোড়া

নোটের ফর্দের ওপর তাঁদের এক সার্টিফিকেট লিখে দেন যে ফর্দে কোন তুলচুক নেই। নোট পোড়াবার কান্ধ তাদের ওত্থাবধানে করা হয়। যাতে পোড়া নোটগুলোর চিহ্নাত্র না থেকে যায় সেচ্চন্ত সেগুলির ছাই পর্যস্ত কোঁটেয়ে সাফ কবে দেওয়া হয়।

এই ঘটনার সমাপ্তি এইখানেই হতে পারত যদি না ঘটনাচক্রে ফর্দের ভেতরকার কয়েকখানা আধপোড়া ও কয়েকখানা আপোড়া নোট নজরে পড়ত। আধপোড়া নোটগুলাে লোকে ট্রেজারিকে বদলাতে এনেছিল। এই নিয়ে মহা গোল বেধে যায়। কলে শাসকদের পক্ষ থেকে এ সম্বন্ধে এক তদন্ত করার আদেশ হয়।

তদস্ত আমিই করি । আমার মতে ঘটনাকালে কিছু নোট হাডছাড়া হয়ে যায়। সেজগু গারদের দেশাই ও তহশীলের চাপরাশীবা দায়ী ছিল। পোড়া নোটের ফর্দ এমন ভাডাছড়োডে তৈরা করা হয় যে তাতে কোথাও কোথাও জুল থেকে যায়। আসলে কর্তাদের তথন মাথাব ঠিক ছিল না। প্রীজগদখাপ্রসাদ, শ্রীকরুড় ও শ্রীথিশ্র জেনেশুনে ভুল সার্টিকিকেট দেন। সেই দোষে তাঁদের পদচুতে করা হয়।

ঘটনা আজ বতদিন হয়ে গেছে: তর ৪ই যে একদিন দিনত্পুণে বালিয়া শহরে চার লক্ষ চুয়ালিশ হাজার টাকার নোট ইচ্ছে করে পুজিয়ে নষ্ট কবা হয় সে কথা আজও সেখানকাব লোকেদেব কাছে ভাজা হয়ে আছে।

উত্তর প্রনেশের পূর্বাঞ্চলে বিশেষ করে বালিয়া জেলায় অরাজকতা দেখা দেয় সেটা দমন করার জন্ত তৎকালান শাসনকর্তারা ছেডে কথা কননি। অনেক নিরপরাধ ব্যক্তি সে সময় পুলিশের গুলিতে তাদের প্রাণ হারায়। পুলিশের লোকেরা কিছু কিছু লুঠপাটও করে। ওই রকম এক ঘটনা গাজিপুরে হয়। একদিন স্থানীয় পুলিশ সাহেব হাতীর পিঠে চেপে তার সশস্ত্র পুলিশের দলবল নিয়ে গ্রামে গ্রামে ঘূরে বেড়াচ্ছিলেন। সেই সময় তার নজরে এক পাকা বাড়ি পড়ে। বাড়িখানা দেখেই তিনি বুঝে খান সেটা নিক্ষয় কোন অবস্থাপম লোকের। তখন তিনি তার অস্ক্রচরদের তার ওপর লেলিয়ে দেন। তারাও মনের স্থথ অনেক মূল্যবান সামগ্রী সেখান থেকে লুঠ করে। ইতাবদরে হঠাৎ তাদের চোথে পড়ে এক তলোয়ার। তার হাতলের ওপর গৃহস্বামীর নাম খোদাই করা ছিল। সেই নামের নীচে আবার লেখা ছিল ভলোয়ার বড়লাটের

তরক থেকে তাঁকে পুরস্কার শ্বরূপ দেওয়া হয়েছে। লেখাটা পডে সকলে হক্চকিয়ে যায় ও সেখান থেকে পলায়ন করে।

বাড়িখানা এক অবকাশপ্রাপ্ত স্থবেদার মেজরের ছিল। তিনি কিছুকালের জন্ম বড়লাটের পার্যাচর হিসেবে কাজ করেন। ঘটনার পর তিনি অভিমান করে বড়লাট সাহেবকে তাঁব তঃও কাহিনী জানান ও সেইসজে তলোয়ারথানা ফেরৎ দেন। বডলাট সাহেব সেই চিঠিখানা উত্তব প্রদেশেব লাটসাহেবের কাছে তদন্তের জন্ম পাঠান। তদন্ত স্থানীয় ডি আই জি পুলিশ করেন।

ফলে সেই পুলিশ সাহেবকে যিনি ঘটনার জন্ত আংশিকভাবে দোষী ছিলেন স্থানান্তরিত করা হয় ও তাঁর কাছ থেকে ৩০০০ টাকা আদায় করে ক্ষতিপূর্ক-স্থান স্থাবদার সাহেবকে দেওয়া হয়। তার অল্পদিন বাদেই সাহেব মনের ত্থে অভাধিক মছাপান করার দক্ষন মৃত্যুম্থে পতিত হন।

## এক ইতালিয়ান দৈনিক আমি

ষে কালে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ চলছিল দেকালে একদিন রাত নটা নাগাদ যথন আমি ও আমার স্ত্রী আমাদের ডুইংরুমে বসে গল্পগুল্পর করছি তথন দেখি এক সম্পূর্ণ অপরিচিত লোক সেই ঘরের প্রবেশদারে দাঁডিয়ে। লোকটা দেখতে থাটা সাহেবের মত। তার পরনে এক সাদা হাতকাটা কামিজ ও এক সাদা হাফ্ প্যান্ট। তার হাত পা যেখানে দেখানে ছড়ে গেছে ও সে বেজায় ইাপাছে। তাকে দেখা মাত্র আমি ঠিক করি স্নে নিশ্চয় স্থানীয় গোরা পন্টনের গৈনিক ও মদের ঝোঁকে আমাদের বাড়িতে ভুল করে চুকে পড়েছে। তাই আমি তাকে ধমক্ দিয়ে তৎক্ষণাং বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতে বলি। সে কিন্তু তা না করে আমায় অতিশয় নম্ভাবে ভাঙ্গা ভাঙ্গা ইংরাজিতে বলে, আই—আই—ইটালিয়ান প্রিজন—আই নো হোম খি ইয়ার ইউ নোবল্মান? আই রান এ্যাওয়ে প্রিজন—আই নো হোম খি ইয়ারস্ ইউ নোবল্মান? লাকটার কথায় ও ভাব ভঙ্গিতে আমার বুঝতে বাকি রইল না সে কোন কারাগার থেকে পালিয়ে আমার কাছে তার আশ্রয় ভিক্ষা করছে।

আমি তথন মহা ফাঁপরে পড়ি একদিকে লোকটাকে দেখে ও তার অবস্থা বুকে তার প্রতি আমার সংামুভূতি হয়। অক্রদিকে আমি ভেবে দেখি তাকে আশ্রয় দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। যেহেতু আমি সরকারি চাকরি করি তাও আবার পুলিশ বিভাগে। মুহূর্তের মত চিন্তা করে আমার কর্তব্য আমি ঠিক করে ফেলি। প্রথমতঃ আমি তাকে একটা চেয়ার দেখিয়ে তাতে বসতে বলি: তার পর তাকে জিজ্ঞাদা করি, তার তেই। পেয়েছে কি? সে যথন উৎসাহের সঙ্গে বলে, য়া-য়া—আমি তথন আমাদের থাবার ঘর থেকে ত্ বোওল তরমূপ নিয়ে আসি। একটা ছিল ফ্রেঞ্চ তরমূপ অক্টা ছিল ইটালিয়ন। বোতল হটো আমি যথন সামনে তুলে ধরি তথন নিজেব দেশের তৈরী তরম্থ দেখে যেন আকাশের চাঁদ হাতে পায় ও ভোর গলায় বলে—দিস—দিদ মাই কান্ট্রি। তার দেশ ভক্তির বহর দেখে আমি ত অবাক্। সে তথন আমার হাত থেকে ইটালিয়ন তরম্থের বোতল প্রায় ছিনিয়ে নিয়ে ভার থেকে বেশ থানিকটা পানীয় চেলে নেয়। তার পর সেটাকে এক নিঃখাসে শেষ করে ফেলে।

এইভাবে আমার ধর্থন লোকটার দকে যথেষ্ট হছত। হয়ে যায় তথন আমি তাকে আমার দকে ধেতে বলি। দেও আমার কথায় পোধা কুকুরের মত আমার পিছু পিছু যায়। তার পর আমরা যথন আমাব গাড়ির কাছে পৌছাই তথন দে হাত নেডে আমায় বোঝাবার চেটা করে সে চাদর জাতীয় কোন এক বস চায়। তার মতলব ছিল দেটা দিয়ে নিজেকে আগাগোড়া ঢেকে ফেলতে—যাতে পথে তাকে কেউ দেথে না কেলে। তার অন্তরোধ যথন আমি অগ্রাথ করি তথন দে বেগতিক দেথে গাড়িতে উঠে পড়ে। তবে গাড়ির সীটের ওপর না বসে তার মেঝের ওপর গুটি স্থাট মেরে গুয়ে পড়ে। বেচারার ভাবগতিক দেথে আমার তার প্রতি যথেষ্ট মায়া হয়। কিন্তু তা সত্তেও আমি হজরংগঞ্জ ধানার দিকে বেরিয়ে পড়ি।

থানা পৌছতে আমার বড় জোর ৫!৭ মিনিট লেগে থাকবে। থানার সামনে যখন আমার গাড়িখানা দাঁড়াঁয় তখন লোকটা ধড় মড় করে উঠে বসে। তার পর যখন সে দেখে গুচ্ছেব লাল পাগড়ি মাথায় সপাই শান্ধী সেখানে উপস্থিত তখন প্রথমটা সে ভাবাচ্যাকা থেয়ে থায়। কিন্তু পর মূহুর্তে তার আর ব্রুত্তে বাকি থাকে না সে কোথায় এসে পৌচেছে। তখনকার তার মূখের অবস্থা দেখবার মত ছিল।

আমাদের থানার পৌছানে। মাত্র সেথানকার দারোগা ও দেশাইরা আমাদের ছিরে দাঁড়ায়। তারা আমার কাছ থেকে জানতে চায় আমি লোকটাঞে কোথায় ও কিভাবে পাই। আমার কথা শোনবার পর তারা আমার বলে ছজন সেপাই তাকে টাজা করে লখনউ-এর চারবাগ স্টেশন থেকে হজরৎগঞ্জ থানার নিয়ে যাচ্ছিল। তথন রাত ৯টা। যখন তারা কাউলিল হাউপের সামনে এনে পৌছায় তথন দে গাড়ি থেকে লাফিয়ে পড়ে ও অদ্ধকারে ঝোপঝাড়ের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে যায়।

ইতিমধ্যে লোকটা চুপটি করে মন নিয়ে আমাদের কথাবার্ডা শুনছিল।

হঠাৎ তার মনে সন্দেহ হয় আমি সম্ভবতঃ পুলিশেরই কোন বড় ক্র্মচারী। সন্দেহটা জাগা মাত্র সে আমায় জিজ্ঞাসা করে—ইউ পুলিশ চীফ? তার প্রশ্নের উত্তরে আমি তাকে হাঁ বলতে সে মাথা চাপড়ে হেসে ওঠেও বলে—ওঃ! মাই ফরচুন! পুলিশের হাত থেকে পালিয়ে আমি আবার অক্ত এক পুলিশের বাড়ি গিয়ে ঢুকেছিলাম।

আমি তথন তার কাছে আমার বিশ্বাস্থাতকতার জন্ম কমা চাই ও সেও তাং মাথা নেড়ে ইন্ধিতে জানায় আমার প্রতি তার কোন বিশ্বেষ নেই। ফলে আনারও মন অনেকটা হালা হয়ে যায়। এদেশে হিন্দু মুসলমানদের মধ্যে বর্ম নিয়ের বে লড়ালড়ি বছকাল ধরে চলে আদছিল সেট। বিটিশ শাসনের ধর্ম সম্বন্ধে নিজ্ঞিয় নীতির কলে বাড়ে বই কমে না। স্কতরাং সেকালে পুলিশকে তাদের পূজে। পরবেব সময় বিশেষ সতক থাকতে হত। এক এক সময় ত এমন অবস্থা হত সামান্ত সামান্ত ব্যাপার নিয়ে ভারা বিরাট গোল বাধাবার উপক্রম করতো। উদাহরণস্করপ নিম্নোক্ত ভূটি ঘটনা উল্লেখযোগ্য।

প্রথম ঘটনা কয়জাবাদের। ১৯২৪ সালের মাঝামাঝি আমি ঘখন সেধানে কাজ করি তথন কতকগুলি স্থানীয় মুসলমান আমাব সঙ্গে দেখা করতে আসে। তাদের মধ্যে আনেককেই আমি চিনতাম ও নিরীহ প্রকৃতির লোক বলেই জানতাম। তারা আমার বলে—হজুর, আমরা আপনার কাছে আমাদের এক অভিযোগ নিয়ে এসেছি। আমি বলি—বেশ আমি তা শুনতে রাজা। তারা তথন বলে—ছজুর নিশ্চয় জানেন স্থানীয় হিন্দুরা তাদেব বামলীলা উপলক্ষে ক'দিন থেকে প্রত্যন্থ এক মিছিল বার করছে? আমি বলি তার সঙ্গে তোমাদের কি সঙ্গন্ধ? উত্তরে তারা বলে ওরা যে আমাদের মোহরমের বাজনার অফুকরণ করছে। কথাটা আমি ব্রুতে না পেরে বলি, তাতে দোঘটা কি হয়েছে? তথন তারা মুখ তার করে বলে, আমাদের কি হজুরকে খুলে বলতে হবে আমাদের মোহরমের বাজনা শোকের তাই সেটা কানে গেলেই আমাদের প্রাণে আঘাত লাগে। কথাটা শুনে আমার হালি পায়। সেটা কোনরকমে চেপে আমি তাঙ্গের বলি, আছে। আমি তেবে দেখবো এ বিষয়ে কি করতে পারি।

কোটাল-৮

বিতীয় ঘটনাটা প্রতাপগড় জেলার। একদিন দেখানকার জনৈক মুসল-মানের এক বাছুর হারিয়ে যায়। অনেক থোঁজাখুঁ জির পর সেটাকে উদ্ধার করে ও টানতে টানতে বাড়ি নিয়ে যায়। ব্যাপারটা স্থানীয় হিন্দুদের চোথে পড়ে। দৈবচক্রে সেই দিনই বক্রিদের পব ছিল। তারা মনে মনে ঠিক করে লোকটা নিশ্চয় ওই বাছুরকে জবাই করার উদ্দেশ্যে বাড়ি নিয়ে যাছে। কথাটা দেখতে দেখতে ছড়িয়ে পড়েও প্রায় হাজার খানেক হিন্দু তাদের লাঠিসোটা হাতে সেখানে এসে হাজির হয়। তখন সেই বেচারা লোকটা তাদের ভুল ভালাবার মনেক চেষ্টা করে কিন্তু তাতে কোন কল হয় না। ক্রমেই তাদের মেজাজ উন্তরোত্তর গরম হতে থাকে।

এমন সময় স্থানীয় থানার এক সেপাই টইল দিতে দিতে দেখানে এদে পছে। ব্যাপারটা যে কি তা দে সহজেই ধরে কেলে। কিন্তু তার পক্ষে একা আগন্তকদের দামলানো সম্ভব ছিল না। সে তথন বৃদ্ধি করে তাদের নাম ঠিকানা লিখতে শুক্ধ করে দেয়। তাই দেখে তারা পরস্পরের মৃথ চাওয়া- চাওয়ি করে ও একে একে সেখান থেকে চলে যায়। ফলে মিনিট কয়েকেয় মধ্যে তাদের আর চিছ্ন মাত্র দেখা যায় না।

আর এক ব্যাপার থা নিয়ে দেকালে হিন্দু মৃসলমানদের মধ্যে প্রায়ই গোলমাল বাধত সেটা ছিল মিউজিক বিফোর এ মস্ক। ওই রকম এক ব্যাপার নিয়ে সাহারণপুরে থাকতে আমায় একবার বিশেষ বেগ পেতে হয়।

ঘটনা সাহারণপুরের অন্তর্গত দেওবন্দের। সেখানে অনেক বছর ধরে জন্নাষ্ট্রমীর দিনে হিন্দুরা প্রীক্তফের রথের সঙ্গে ধ্মধাম করে এক মিছিল বার করত। ১৯১৭ সালে তারা হাজার পাচেক টাকা ব্যয় করে রখটা নতুন করে গড়ে তোলে। সেখানকার ম্সলমানদের তাতে চোথ উল্টোয়। ওই ব্যাপার নিয়ে উভয় পক্ষের মধ্যে অনেক কথা কাটাকাটির পর এক বোঝাপড়া হয়। সেই অফ্সারে স্থির হয় মিছিল যথন সাব্নগেরান ও দীনি মসজিদের পাশ দিয়ে যাবে তথন সব রকম বাজনা বয় থাকবে। তার পর ১৯২৫ সাল পর্যস্ত এই নিয়ে কোন গোলমাল হয়নি।

তার পরের বছর দেওবন্দে এক মুসলমান দারোগা নিযুক্ত হয়। সেছিল গোঁড়া ধরণের। সে ১৯১৭ সালের নিপ্পত্তি অন্থসারে উপরোক্ত তৃই মসজিদের পাশে তৃটো করে পতাকা পুঁতে দেয়, যাতে বাজনা-বাদ্ধি বন্ধ করার সীমানা সম্বন্ধে কোন সন্দেহ না থেকে বায়। হিন্দুরা তথন বেকৈ

বদে ও বলে তাদের চিরকালের অধিকারের ওপর কেউ হস্তক্ষেপ করতে। পারে না।

মামলা তথন আদালতে যার ও অবশেষে ১৯৪০ দালে এলাহাবাদ হাইকোট খেকে এক রার বেরোয়। তাঁরা বলেন আইন অমুসারে যদিও হিন্দুদের বক্তব্য ভাষ্য তবু শান্তি রক্ষার জন্ত পুলিশ ও ম্যাজিন্টেটের দিক থেকে যদি তাদের ওপর কোন প্রতিবন্ধক লাগান হয় ত সেটা ভায় সক্ষত হবে। ফলে মামলা যেখানকার সেইখানেই রয়ে যায়। কারণ শান্তি বজায় রাখতে হলে হিন্দুদের ওপর প্রতিবন্ধক না লাগালেই নয়।

হাইকোটের উপরোক্ত রাম্ন বেরোবার পর আমি উঠে পড়ে লাগি যদি ছদিক বন্ধায় রেখে কোন এক স্থরাহা করতে পারা যায়। তার এক মাত্র উপায় ছিল মিছিলের পূর্বের পথ বদলে অন্ত এক পথ নিধারিত করা যাতে উপরোক্ত ছুই মদজ্ঞিদ বাদ পড়ে যায়। তাই করাও হয়।

মিছিলের দিন পুলিশের বিরাট আয়োজন হয় ও মিছিলের গতিবিধির সময় এমন করে বেঁধে দেওয়া হয় বাতে নমাজের সময় মিছিল পথের কোন মসজিদের ধারেকাছেও না গিয়ে পৌছয়। বছকাল পরে মিছিলের পুনরুখান ছিন্দুদের পক্ষে যে পরিমাণে উল্লাসের মৃসলমানদের পক্ষে ততটাই নৈরাশ্রের কারণ হয়। স্থাতরাং পরের বছরের উৎসবের সম্বন্ধে এক আশক্ষা থেকে যায়।

পরের বছর বেদিন মিছিল বেরোবার কথা তার জনতিপূর্বে হিন্দুদের মধ্যে এক গুলব রটে যে মৃদলমানরা মিছিল আক্রমণ করবে বলে বদ্ধপরিকর হয়ে আছে। সেই কারণে বহুসংখ্যক হিন্দু দূর দূর থেকে এসে মিছিলে যোগ দেয়। গুলু তাই নয়। তারা যুদ্ধের জক্ত প্রস্তুত হয়ে কেবল বন্দুক ছাড়া যতরকম জন্ত্র- সম্ভব সক্তে নিয়ে আসে। তাদের হাতের লাঠিসোঁটাই এক বনরাজির মত দেখায় ও তাদের কোলাহল সমুদ্রের গর্জনের মত শোনায়।

একস্ত্রে বাঁধা অতগুলো লোক একত্র হলে যা হয় এক্ষেত্রেও তাই হয়েছিল। তাঁরা যথন তাদের লাঠি গোঁটা আফালন করতে করতে ও বন্ধরক-বলী কী জন্ম বলতে বলতে এপিয়ে চলেছিল তথন তাদের দেখে মনে হচ্ছিল ভারা যেন এক মহা অভিধানে চলেছে।

অক্সদিকে স্থানীয় মৃদলমানেরা জায়গায় জায়গায় বিশেষ করে পথের ধারের মদজিদগুলোতে দলবদ্ধ হয়ে বিশক্ষ দলের লোকেদের ওঁপর তাদের চোখ থেকে যেন অগ্নিবাণ ছাড়ছিল। মোটের ওপর চুই দলের মধ্যে তথা যুদ্ধ বাধাবার স্বৰ লক্ষ্ণই উপস্থিত।

মিছিল যথন অর্থেক পথ অতিক্রম করে এক চৌমাধার পিয়ে পৌছার তথন একদল লোক যাদের বাড়ি যাবার তাড়া ছিল মিছিল থেকে কেটে পড়বার চেষ্টা করে। তাই দেখে কতকগুলি ম্বলমান অনর্থক তাঁদের বাধা দিতে উন্নত হয়। তথন সেই লোকেরা থাকা হয়ে তাদের অবরোধকারীদের মাধার লাঠি দিয়ে ছ-চার ঘা বদিয়ে দেয়। ফলে অস্ততঃ একজনের মাথা থেকে রক্ত পড়িয়ে পড়ে। একেই ত স্থানীয় ম্বলমানেরা রেগে টং হয়েছিল, তারপর এই ঘটনা কাটা ঘায়ে য়নের ছিটের মত কাক করে। তাদের ক্রোধের আর সীমা থাকে না ও তাদের মধ্যে বিদ্যুৎগতিতে যেন এক সাড়া পড়ে যায়।

মিছিলের গতিপথ শেষের দিকে এক সন্ধীর্ণ গলির মধ্যে দিয়ে গেছিল। সেটা আবার বোল আনা মুসলমানদের বস্তি। যথন মিছিল ওই গলির মুথে এসে দাঁড়ায় তথন রাত ৯টা হবে। একে ত ক্রফ্রপক্ষের রাত তার ওপর আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। এই তুই কারণে চারিদিক গাড় অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন।

মিছিল গলির ভেতর চুকতেই ঘুধার থেকে ইট-পাটকেলের বর্ষণ শুরু হয়ে যায়। একটা ইট আমার ঘোড়ার পায়ে এসে লাগে। তাতে দে অত্যন্ত অস্থির হয়ে ওঠে। আমি তথন বাধ্য হয়ে তার পিঠ থেকে নেমে পড়ি ও রথের পেছন পেছন হৈটে চলতে শুরু করি। স্থবিধা বুঝে মুসলমানদের ছোট ছোট দল পাশের এ গলি সে গলি থেকে বেরিয়ে আমাদের ঘডদুর সম্ভব জন্ধ করার চেটা দল পাশের এ গলি সে গলি থেকে বেরিয়ে আমাদের ঘডদুর সম্ভব জন্ধ করার চেটা দল পাশের এ গলি সে গলি থেকে বেরিয়ে আমাদের ঘডদুর সম্ভব জন্ধ করার চেটা করে। তারা যেই তাড়া থায় অমনি অদৃশু হয়ে যায় কিছ পর মূহুর্তেই আবার দেব। দেয়। ক্রমেই ইটের প্রকোপ বাড়তে থাকে। ফলে মিছিলের লোকেদের মধ্যে এক উন্তেজনার স্বাধ্ব হয়। তাতে আমার পক্ষে ডাদের সামলানো কঠিন হয়ে পড়ে। তারা বার বার আমায় উচ্চৈঃশ্বে অস্থরোধ করে তাদের একটিবার ছেড়ে দিতে যাতে তারা নিজেদের অপমানের প্রোদস্তর শোধ তুলতে পারে। আমার তথন একমাত্র চিন্তা যদি তারা একবার হাতছাড়া হয় ত থুনোখুনি অবশুস্তাবী ও সেক্ষেত্রে পুলিশ দোষের ভাগা হবে। তাই আমি বার বার ডাদের শান্ত হতে বলি ও সাহস দিই তাদের কোন ভয়ের কারণ নেই।

ওই বিভাটের মধ্যে কোন গতিকে যথন আমরা এক তেমাথার এনে পৌছাই তথন হঠাৎ রাস্তার পার্যবতী এক বাড়ির ছাত থেকে দমাদম্ ইট আমাদের ওপর এনে পড়ে। ঠিক দেই সময় আমি দেখি একদল ম্নলমান আমাদের বাঁ দিককার এক গলির মাথা থেকে আমাদের লক্ষ্য করে টিল ছুঁড়েছে। আমি তথন তাদের শায়েতা করার উদ্দেশ্যে দেই দিকে ছুটে যাই। ইত্যবসরে একদল সশস্ত্র প্লিশ হঠাৎ তাদের আশ্রয় থেকে বেরিয়ে আদে ও সেই লোকগুলোকে লক্ষ্য করে গুলি চালায়। তারা নিশ্চয় অন্ধকারে আমায় দেখতে পায়নি। বিপদ দেখে আমি চট করে এক দেয়ালের আড়ালে আশ্রয় নিই ও চিংকার করে তাদের গুলি চালাতে বারণ করি। আমার কপালগুণে সেদিন আমার প্রাণরক্ষা হয়। কিন্তু একজন কাফর মরবার ছিল বলে দেখা গেল এক অজানা ভিখারী জাতীয় লোক গুলির ঘায়ে মরে পড়ে আছে।

যেমন সাধারণতঃ হয়ে থাকে গুলি ছোঁড়ার সজে সজে তু পক্ষেরই সমস্ত লোক যে যার প্রাণ নিয়ে পালায়। মিনিট থানেকের মধ্যে পুলিশের লোক ছাড়া সেথানে একটি প্রাণীও দেখা যায় না। তাতে আমাদের স্থবিধাই হয় ও ঠাকুরের রথকে যথাস্থানে পৌছে দিতে আর কোন বেগ পেতে হয় না। রাত তথন ১২টা। তারপর থেকে ২৪ ঘণ্টা পর্যন্ত কারফিউ জারি করা হয় ও তারই মধ্যে শহরের অবস্থা অনেকটা ভথরে যায়।

ঘটনার পরদিন দকালে আমি যথন শহর প্রদক্ষিণ করে বেড়াচ্ছি তথন দেখি এক পুলিশ কনস্টেবল বিষণ্ণ বদনে স্বস্থানে দাঁড়িয়ে পাহারা দিছে। তার পেটে কিছু পড়েছে কিনা জিজেন করায় দে হাঁ না কিছু না বলে চুপ করে থাকে। কিন্তু তার চোথ মুটো যেন ছল্ছল্ করে ওঠে। আমি তাকে দিতীয়বার প্রশ্ন করায় দে অতি ক্ষীণ স্বরে জানায় গত রাত্রির থেকে দে জলস্পর্শ পথস্ত করেন। তার কথা শুনে তার কর্তব্যপরায়ণতার জন্ত আমি গর্ব জাত্তব করি ও তার শিঠ চাপড়ে দিই। ভাছাড়া যত সেপাই ভাদের ভিউটিতে অভুক্ত অবস্থায় ছিল তাদের পানাহারের ব্যবস্থা করি।

উপরোক্ত ঘটনাটা ১৯৪৫ সালের। আঞ্বও তবু দেওবন্দের হিন্দুরা তাদের সাবেক মিছিলের পুনরুখানের জন্ম কর্তৃপক্ষের কাছে নিজেদের ঋণী বোধ করে।

## অতীত গোরব

এক কালে রাজা মহারাজাদের যে এক প্রতিষ্ঠান ছিল সে আজ লোপ পেয়ে গেছে। কিন্তু এমন একদিন ছিল যথন প্রাচীন ভারতবর্ধ বলতে যা বোঝায় তার এক ঝলক শুধু ওই রাজা মহারাজাদের রাজ্যে দেখতে পাওয়া যেত।

একবার গাড়ি করে ঝাঁসি থেকে আগ্রা যাবার পথে আমার দতির। ও ধোলপুর এই তুই রাজওয়াড়া দেখার স্থােগ ঘটেছিল।

দতিয়া এক প্রকার ঘের। পুরাতন শহর। সেই প্রাকার ভেদ করে শহরে ঢোকবার ষে ক'টা রাস্তা গেছে তার প্রত্যেকটির প্রবেশ পথে একটি করে সিংহছার আজও আছে যার আকার ও গঠন পদ্ধতি দেখলে তাকু লেগে যায়।

শহরে চুকেই আমার মনে হল আমি যেন কোন এক স্বপ্ন রাজ্যে এনে পড়েছি বেথানকার বাড়ি ঘর দোর লোকজন সবই নতুন ধরণের। সেথানকার ছেলে বুড়ো পুরুষ ও স্ত্রী সকলেই মেন আমায় দেখতে উৎস্কক। পরে আমি জানতে পারি তাদের শিক্ষা দীক্ষা এরপ যে তাদের চোখে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ার কর্মচারী মাত্র এক একটি মহারথী। রাস্তার হুধারেই ছোট বড় পাহাড়। কোনটা দূরে আবার কোনটা কাছে। প্রত্যেকটির চূড়ার ওপর একটি করে সৌধ। কোনটা তুর্গের আকারে আবার কোনটা বা মন্দিরের মত, যেজক্ত চুড়াগুলির শোভা দ্বিগুণ হয়ে গেছে।

আমি মহারাজার বাগান বাড়িতে পৌছানো মাত্র বিউপ্ল বেজে ওঠে ও সেই সঙ্গে মহারাজার নিজম্ব গার্ড আমায় সেলাম জানায়। তাদের নিরীকণ করার পর আমি যথন মহারাজার সঙ্গে সাকাৎ করতে অগ্রসর হই তথন দেখি মহারাজা স্বয়ং তাঁর সভাসদদের সঙ্গে ধড়া চূড়া পরে আমার অভার্থনার জন্ত তাঁর বাগান বাড়ির পোর্টিকোতে দাঁড়িয়ে। তিনি আমায় তাঁর বনবার ঘরে নিয়ে ঘান ও নিজের পাশে এক সোফার ওপর তাঁর সভাসদদের মুখোম্থি বসান। আমায় দেখে তাদের বেমন কুঠা লাগছিল আমারও তাদের দেখে তেমনি লাগছিল।

মহারাজার বদবার ঘরের দেয়ালের ওপর বিদেশী আর্টিইদের আঁকা বছ ছবি টাকান ছিল। তাদের মধো একখানা পেণ্ডিং আমার দৃষ্টি বিশেষভাবে আকর্ষণ করে। দেটা ছিল মহারাজাকে কেন্দ্র করে তাঁরই দশহরা মিছিলের ছবি। আমার অস্থমান ছবিখানা তৈরী করতে মহারাজার অনেক টাকা খরচ হয়েছে। শুধু দতিয়ার মহারাজা কেন দেকালে অধিকাংশ রাজা মহারাজাদের বিদেশী আর্টিইদের আঁকা ছবির প্রতি এক মোহ ছিল।

মহারাজার বসবার ঘরখানা যে এককালে খুব জাঁকজমকের ছিল দেটা দেখেই বোঝা যাচ্ছিল। তার অবস্থা কিন্তু অনেক দিন ধরে ঝাড়াপোঁছা না করলে যা হয় তাই তথন হয়ে দাড়িয়েছিল। কিছুক্ষণ দেখানে বসবার পর আমি যথন মহারাজাকে বলি আমি তাঁর রাজধানী দেখতে উৎস্কৃক তথন তিনি তাঁর এক অমাত্যকে আমার সঙ্গে দিয়ে দেন।

যেসব বিলিং আমি দেখতে বাই তার মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য এক প্রার্চান হর্গ যা একটা পাহাড়ের মাথায় অনেকটা জায়গা জুড়ে ছিল। সেটা অস্ততঃ পাঁচসাতশো বছরের পুবোনো হবে। বড় মহারাণী সেইখানেই তার সান্ধ পাল নিয়ে
বাস করছিলেন। তুর্গের ভিতর আমি এক অস্ত্রাগার দেখি যেখানে পুরাকালে
বছ অস্ত্রশস্ত্র বক্ষিত ছিল। সেগুলো দেখে আমার কেবলই মনে হচ্ছিল
আধুনিক অস্ত্র-শস্ত্রের তুলনায় ওইসব অস্ত্র-শস্ত্র কী ভীষণ সেকেলে ও আজকের
দিনে বিজ্ঞানের উন্নতির ফলে অস্ত্রবিভার কী পরিমাণেই না উন্নতি হয়েছে।

' হুর্গের আর এক দর্শনীয় স্থানে এক বিরাট দরবার কক্ষ ছিল। দেখানে এক দিংহাসনের ঠিক পেছনে এক চৌকাটের ওপর প্রচ্ছাদিত হলদে দিল্লের এক লেখপট্ট দেখি যাতে বড় বড় সোনালি অক্ষরে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার ছারা মহারাজকে জি দি এস আই-এর খেতাব দেবার কথা লেখা ছিল। ওই দরবার কক্ষে যতসব মহামূল্য বস্তু রক্ষিত ছিল মায় দেই সোনালি অক্ষরে লেখা লেখাপট্ট সেই শৃষ্ক দিংহাসন, দেই ছাদ থেকে ঝোলানো কাঁচের ঝাড়, দেই দেওয়ালের ওপর ধূলোর এমন এক পুরু আত্তরণ পড়ে ছিল যে সেগুলো যেন দর্শকের কাছে সেখানকার অতীত বৈভব উল্লেখ্যের প্রচার করছিল।

শামি বধন মহারাজার বাগান বাড়িতে তথন মধ্যাহ্নভাজের সময় হয়ে এসেছিল। শামাদের ভোজনের সামগ্রী খনেন পদ্ধতিতে রূপোর থালা বাটিতে এক খেত পাথরের টেবিলের ওপর সাজানো ছিল। ভোজনের পর শামরা আবার বসবার ঘরে যাই। সেথানে মহারাজা আমায় সসম্মানে এক পানের থিলি ভেট করেন। তারপর আমি যথন রপ্তনা হ্বাব জন্ম উন্মত তথন এক কোট ফটোগ্রাকার এসে জানায় ফটো ভোলার জন্ম সব প্রস্তুত। আমি দেখি সেটাও যেন এক বাঁধা নিয়মের মত যা মহারাজার কোন অতিথি এলে পালন করা চাই। তেমনি ফটো ভোলার ব্যবস্থারও এক ছাঁচ ছিল যা আরেক আমল থেকে চলে আসছিল। মহারাজা আমায় তাঁর ডান ধারে বসান। তারপর অন্যান্ত সকলে যথন তাদের মর্যাদা অনুসাবে পর পর বসে যায় তথন ফটোগ্রাফার আমাদের ফটো ভূলে নেয়।

আমার ওই দতিয়ার ভ্রমণ হেন এক স্বপ্নের মত। তার স্মৃতি এখনও আমার মনের মধ্যে আঁকা। সেখানকার মহারাজা যদিও আমাদের উচ্চশিক্ষিত মহারাজাদের মধ্যে গণা ছিলেন না—তবু তাঁর এমন এক বৈশিষ্ট্য ছিল যা সাধারণ লোকেদের মধ্যে দেখা যায় না।

এবার আমি ধোলপুর মহারাজার কথা বলি। তাঁর সঙ্গে আমার দতিয়া ষাওয়ার পরদিন দেখা হয়। থদিও তার রাজ্য তেমন বড ছিল না তবু তিনি চেম্বার অফ প্রিন্সেদ-এর অধ্যক্ষ ছিলেন বলে তার থাতির যথেষ্ট ছিল। বিলেতে যে প্রথম রাউণ্ড-টেবিল কন্ফারেল হয় তাতে তিনি মহারাজাদের প্রভিনিধি ম্বরূপ গেছিলেন। আমি যেদিন ধোলপুর এসে পৌছাই তার পরদিন দকাল ১১টায় আমার মহারাজার সঙ্গে সাক্ষাতের সময় নির্ধারিত হয়। রাজিরে আমি স্টেট গেন্ট হাউদে কাটাই। পরদিন শকালে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে বাবার আগে আমি স্থানীয় পুলিশ স্থপারের সঙ্গে গাড়ি করে একট্ট বেড়াতে বেরোই। যে পথ দিয়ে আমরা যাই সেটা জঙ্গলের ভেতর দিয়ে গেছিল। তাই আমার সেই বেড়ানোটা খ্ব ভাল লাগে। আমাদের পথের ত্থারে যে সব রং বেরং-এর গাছপালা শোভা পাচ্ছিল ও আমার ম্থের ওপর যে এক স্থান্ধমুক্ত বাতান এদে লাগছিল তাতে সেটা আরও উপভোগ্য করে তুলেছিল।

থেতে যেতে আমি পথের ধারে একাধিক প্রাণাদ দেখতে পাই। দেওলো শুনলাম মহারাজা নাকি বিশেষ করে তৈরি করিয়েছিলেন। প্রাণাদের মধ্যে বন্দে যাতে লোকে বক্ত জন্ধজানোয়ারের খাদা ধাওয়া ভাল করে ও নিশ্চিত্ত মনে দেখতে পায়। প্রত্যেকটি প্রাদাদ বিরে এক ১২।১৪ ফুট উচু লোহশলাকার বেডা ছিল। বেড়ার বাইরের দিকে জন্তু-জানোয়ারদের আরুষ্ট করবার জন্ম কিছু জল ও লবণালেহের ব্যবস্থা ছিল। মহারাজা নিজে খাঁটি বৈষ্ণব ছিলেন বলে তাঁর বাজ্যের ভিতর কোন রকম পশু শিকার নিষেধ ছিল। এব সব প্রাদাদ তৈরি করাতে মহারাজার নিশ্চয় বছ অর্থ ব্যয় হয়ে থাকবে। কিন্তু তাঁর রাজ্যে ও সেকালে কোন পাবলিক্ একাউন্টদ কমিটি ছিল না ধারা তাঁর এই পথে বাধা দিতে পারত।

মহারাজ ধোলপুরের মত ওই রকম ছোটবড় প্রাসাদ তৈরি করানোর শধ অক্যান্ত মহারাজাদেরও ছিল। সেগুলো আজ ওধু তাঁদের নির্কৃত্বিতার পরিচায়ক স্বরূপ দাঁড়িয়ে। চিতোর কেল্পার ভেতর মহারাজা উদয়পুরের হারা নির্মিত এক খেতপাথরের অনিন্দ্য স্থান্দর প্রাসাদ আছে যা আজ পুলিশ লাইনের কাজ দিছে যার তুর্দশার সীমা নেই। তেমনি রায়পুরের নবাবের তৈরি করা শহরের বাইরে এক প্রাসাদ আছে যা আজ ওধু জন্ত-জানোয়ারদের বাঁধার কাজেলাগছে। ওই রকম মহাশ্র হায়দ্রাবাদ বরোদা জন্মপুর যোধপুর ইন্দোর ও গোয়ালিয়বে অনেক ছোট বড় প্রাসাদ দেগতে পাওয়া যায়।

জঙ্গলের পথ দিয়ে যেতে যেতে আমি একথানি বুইক্ গাড়ি দেখতে পাই। গাড়িখানা হুদ করে আমাদের ছাড়িয়ে চলে যায়। তাতে লাল মাড়ওয়াড়ি ধরণের পাগড়ি মাথায় একটি মাত্র লোক বদেছিল। শুনলাম তিনি নাকি স্বয়ং মহারাজ এবং তিনি প্রত্যহ গাড়ি হাঁকিয়ে জন্মলের কোন না কোন নিভূত স্থানে গিয়ে তাঁর পূজো অর্চনা করেন। পূজো শেষ হলে তিনি গাড়ির হণ বাজান। সেই শব্দ শুনে অনেক বন্ত জন্তুজানোয়ার নিভয়ে তাঁর কাছে চলে আদেও তিনি নিজের হাতে তাদের খাওয়ান।

আরও কিছু দ্র যাবার পর আমি এক বিরাট লাল পাথরের মহল দেখতে পাই। সেটা ভালাম জাহালীর বাদশার সময়কার তৈরি। তিনি নাকি যখনই দিল্লির রাজোপচারে থেকে বিরক্ত বোধ করতেন তখন এখানে বিশ্রামের জ্যু আসতেন ও সেই অবসরে বাঘ শিকারও করতেন। ১৯২১ সালে যখন প্রিল্স এডওয়ার্ড এদেশে আসেন তখন কয়েকদিনের জ্যু এই প্রানাদে থেকে তিনিও নাকি বাঘ শিকার করেন। তিনি যে ঘরে ছিলেন সেই ঘর এখনও সেই আগেকার মত সাজানো আছে।

এই প্রাসাদের নাম খাস তালাব। এর স্থাপত্য অনেকটা দিল্লীর বা আগ্রার মোগল আমলের মহলেরই মন্ড। এর সামনে এক কৃত্রিম জলাশয় আজ্ঞ আছে যা দৈর্ঘে প্রানারেই অহুরপ। আমি যে এমন সর্বাঙ্গ স্থান্দর হর্ম এমন অপ্রত্যাশিতভাবে দেখতে পাবো তা ভাবিও নি। আশপাশে কোন লোকালয় না থাকায় এটাকে এক স্বপ্নপুরীরই মত দেখতে লাগছিল। মনে হচ্ছিল যে এর প্রত্যেক প্রস্তর খণ্ডে সম্রাট জাহাজীরের সময়কার লোকেদের সেই পদধ্বনি। তাদের হাদির হররা বা উক্ত কোটির গান বাজনা জড়িত হয়ে রয়েছে।

থান তালাব থেকে আমি সোজা মহারাজার বাসস্থানে যাই। সেটাও দেখলাম পাথরে তৈরী ও আকৃতিতে এক ছোটখাট প্রাসাদেরই মত। মহারাজার স্ক্রাক্ত দৌধেরই মত ঘন জঙ্গলের মধ্যে এর অবস্থিতি ও একে ঘিরে এক লোহ-শলাকার বেড়া আছে।

শামি মহারাজার ঘরের বাইরে আসতেই দেখি এক বামন ধড়াচ্ডা পবে সেখানে প্রহরার মত দাঁড়িয়ে। খুব সম্ভব লোকটাকে সেখানে রাখার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল বাতে মহারাজার অতিথিরা তাকে দেখে মজা পান। ওই রকম শামি একবার মহীশ্রের মহারাজার প্রাসাদের বাইরে এক সাড়ে সাত ফুট লখা লোককে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখি। সেও এক নতুনত্ব ছিল বা ভবিশ্বতে দেখার সন্তাবনা নেই।

ধোলপুর মহারাজার ঘরে ঢুকে আমি দেখি তিনি তাঁর এক আমাত্যের সংক্ষ বসে দাবা থেলছেন। দাবার ঘুঁটিগুলো দোনার। মহারাজা আমায় জিজ্ঞানা কবেন, আমি পুলিশের ফ্রেডিং ইয়ংকে জানি কিনা। তারপর তিনি ইয়ং সাহেবের ডাকাত ধরার অনেক কাহিনী আমায় শোনান।

পরে তিনি আর এক নামজাদা পুলিশ সাহেবেব কথা তোলেন যাঁর নাম ছিল ব্রামলি। ব্রামলি এককালে বেনারদের পুলিশ স্থার ছিলেন। ১৯১১ সালে যথন সম্রাট পঞ্চম জর্জ ভারতবর্ষে আদেন তথন তাঁকে সম্রাটের পার্যচর হিদেবে নিযুক্ত করা হয়। সম্রাটের বেনারদে অবস্থান কালে একদিন ব্রামলি পদ্রাটকে বলেন আপনি ধদি খাঁটি ভারতবর্ষ ও ভারতবর্ষের লোক দেখতে চান ত আমি আপনাকে যেখনে নিয়ে যেতে চাই দেখানে চলুন। সম্রাট তাতে রাজি হওয়ায় ব্রামলি তাঁকে রাতের অন্ধকারে স্বামী ভান্ধরানন্দের বাদস্থানে নিয়ে যান। স্বামী ভান্ধরানন্দের বাদস্থানে নিয়ে যান। স্বামী ভান্ধরানন্দ ব্রামলি সাহেবকে আগে থেকেই জানতেন। তার পাশে তিনি এক অপরিচিত ব্যক্তিকে দেখে বলেন—বেটা তোমার সঙ্গে লোকটি কে ও উত্তরে ব্রামলি সাহেব বলেন—বাবা ইনি শাহনশা বাদশাহ। স্বামী ভান্ধরানন্দ তথন আর একবার স্ম্রাটের দিকে ভাল করে চেয়ে দেখেন। ভার পর এক প্রোক উচ্চারণ করতে করতে সম্রাটকে সার্টাক প্রণাম করেন।

শ্রাট তা দেখে ব্রামিল সাহেবকে জিজ্ঞাসা করেন, ইনি কে ও কৈ বললেন? ব্যামিল সাহেব তথন স্থাটকে ব্কিয়ে বলেন—ইনি আপনার মধ্যে স্থাই ভগবানকে দেখতে পেয়ে তাঁবই গুণগান করলেন। কথাটা শুনে স্থাট ধথেষ্ট প্রভাবিত হন ও এদেশের সাধুসম্ভদের কথা বিশদভাবে জানবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন।

মহারাজা আর এক কাহিনী লর্ড কাজনের সম্বন্ধে বললেন। লর্ড কাজনের নাকি বলা ছিল তাঁর নামে ঘেদব দরকারি বিজ্ঞপ্তি বেরোয় দেওলোর ভাবা ঘেন যতদ্র সম্ভব তাঁরই লেখা নোটের ভাষার অফুরুণ হয়। একবার তিনি নাকি বর্মা পোনির সম্বন্ধে তাঁর এক মস্তব্যে লেখেন: আই কন্সিডার বর্মা পোনিদ টুবী ড্যামড গুড স্টাক। পরে যখন সেই সম্বন্ধে এক বিজ্ঞপ্তি বেরোয় তাতে লেখা ছিল: হিজ এক্সেলেস্সী ছ ভাইদরয় এ্যাণ্ড গভর্ণর ক্লেনারল ইন কাউন্সিল কন্সিডারদ্ বর্মা পোনিস টুবী ড্যামড গুড স্টাফ। লাট সাহেবের ত সেটা দেখে চক্স্পির।

মহারাজ আরও কয়েকট। শ্রুতিরোচক কাহিনী আমায় শোনান। তার পর তিনি আমায় আবার আসতে নিমন্ত্রণ করেন ও বলেন আমি এলে তিনি আমায় তাঁর সঙ্গে জঙ্গলের মধ্যে নিয়ে গিয়ে দেখাবেন বন্তজন্ধ তাঁর কভদ্ব বাধ্য। আমার কিন্তু এ বিষয়ে চিরকালের জন্ত অন্তর্ভাপ রয়ে গেছে যে মহারাজা ধোলপুরের সঙ্গে আমার দেই প্রথম ও শেষ দেখা।

## जनबीदब वर्गादबाइन

আন্ধ্র থেকে বছর পঁচিশেক আগে একদিন যথন বারাণদীর গন্ধাবক্ষে সাতটা মৃতদেহ একসন্ধে ভাসতে দেখা যায় তথন সেখানকার জনসাধারণের মধ্যে যে এক চাঞ্চল্যের চেউ থেলে যায় দেটা খুব স্বাভাবিক। অবশ্য এক আধটা মৃতদেহ গন্ধার জলে ভেদে যেতে প্রায়ই দেখা যায়। কিন্তু এক সঙ্গে সাত সাতটা দেহ তাও আবার প্রস্পরের সঙ্গে দড়ি দিয়ে বাধা অমন ভাবে ভাসতে কথনও দেখা যায়নি। স্থানীয় লোকেদের মধ্যে এই ঘটনাব প্রথম প্রতিক্রিয়াই, নিশ্চয় পেছনে কোন গভীব রহস্য আছে। খ্ব সম্ভব স্থানীয় প্রশিশ সেই রহস্যের সঙ্গে ঘনভাবে জড়িত।

মৃতদেহগুলিকে ঘাটের ওপর পাশাপাশি সাঞ্জিয়ে রাথা হয়। তাদের মধ্যে একটি বয়য় পুরুষের তিনটি দাবালক ও একটি নাবালক মেয়ের ও ছটি নাবালক ছেলের মৃতদেহ ছিল। সেগুলিকে জল খেকে তোলার সময় দেখা যায় য়েবালি দিয়ে ঠালা কতকগুলি বাসনপত্তর তাদের সঙ্গে শক্ত করে বাধা যাতে তারা ভেসে না ওঠে। মৃতব্যক্তিদের আকৃতি ও বেশভ্ষা দেখে তাদের দক্ষিণ ভারতের তীর্থযাত্রী বলে মনে হয়। দেহগুলির কোনটাতেই আঘাতের চিহ্নাত্র ছিল না। যে ক'টি মেয়ে ছেলের দেহ ছিল তাদের গায়ের গহনা, যথা—গলার হার হাতের বালা বা চুড়ি যথাস্থানে ছিল। তাদের পরনের কাপড় চোপড়ও সঠিক ছিল।

মৃত ব্যক্তিরা কে বা কোথা থেকে এসেছিল তা প্রথমে কেউ বলতে পারে না। অনেক চেষ্টার পর ভধু এইটুকু জানা যায় যে তারা খুব সম্ভব মীরঘাটে উমাশহর পাণ্ডার বাড়ি উঠেছিল। কিন্তু উমাশহরের থোক নিম্নে দেখা যায় দে বাড়ি নেই। তথন তার বাডির তালা ভেঙ্গে খানা তল্লাসি করা হয়। ফলে দেখানে জনৈক ভালচন্দের লেখা ত্থানা চিটি পাওয়া যায়। একথানাতে লেখা ছিল:

দকলকে আমাদের নমস্কার। আমাদের কারণে কোন ব্যক্তিকে যেন পীড়িত না করা হয়। আমরা এক নিরুদ্দেশ যাত্রায় আমার কল্পা পুস্পার থোঁকে চলেছি। ইতি ভালচন্দ বাপুরাও পটেল—১৭.৩.৫১।

আর একথানা চিঠিতে লেখা ছিল:

শনিবার ১৭. ৩. ৫১ কাশীধাম। এই পত্রের ছারা আমি ভালচন্দ বাপুরাও পটেল সকলকে জানাছি যে অছ্য শনিবার ১৭ই মার্চ ১৯৫১ সাল আমার স্বর্গীয় কল্যা পুষ্পার থোঁজে যে অছ্য দেহত্যাগ করেছে আমরা এক নিরুদ্দেশ যাত্রায় চলেছি। ইহা আমাদের নিজন্ম ব্যাপার। কেহ যেন আমাদের সং উদ্দেশ্তে বাধা না দেয়। ইহাতে অল্য কাহারও হাত নাই। আমাদের স্থান উমাশহরের জানা নাই। তাহাকে যেন পীড়িত না করা হয়। আমাদের ঘরে যা কিছু সামগ্রী রইল সেওলো পণ্ডিত রামগণ্ডি মহারাজকে দান করিলাম।

हेकि-डामहम्म वावुदास भटिम ১१.७.৫১

চিঠিওলোর সহক্ষে সন্দেহের কোন বিশেষ কারণ ছিল না। কিছু ঠিক সেই সময়ে এক গুজব রটে যে ভালচন্দ বেনারদে এক মন্দির নির্মাণ করাবার উদ্দেশ্যে তার সলে সাত লাখ টাকা নিয়ে খালে। টাকাগুলো হাভাবার জন্ম খ্ব সম্ভব উমাশহর পাণ্ডা ও স্থানীয় পুলিশ মিলে এই হত্যাকাণ্ড করিয়েছে। সেই জন্ম চিঠি হুথানা যে খাঁটি তাও চটু করে ধরে নেওয়া ভূল।

ঘটনার ঘোষণা স্থানীয় ও অক্যাত্য সংবাদপত্তে বড় বড় অক্ষরে কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে প্রকাশিত হয়। ফলে দি আই ডির ছারা ইহার বিশদভাবে তদছের ব্যবস্থা করা হয়।

সৌভাগ্যক্তমে ভালচন্দের বাক্স-পাঁটের। থেকে যেসব কাগৰপন্তর বেরোয় তার থেকে জানা যায় যে মৃত্ন ব্যক্তিদের ঠিকানা নাগারি গার্ভেন, ভাকষর উভালি, জেলা নাগপুর। তাদের মধ্যে যে কর্তা তার নাম ভালচন্দ বাপুরাও পটেল। বয়দ ১৫ বছর। তার জীর নাম সীতাবাঈ, বয়দ ৩৪ বছর। তার তিনটি কস্তার মধ্যে একটি গলাবাঈ বয়দ ২০ বছর আর একটি স্থমন বাঈ বয়দ ১৮ বছর ও তৃতীয়টি রেবতী বয়দ ১১ বছর। ছেলেদের মধ্যে একটি উদারাম বয়্বস ১০ বছর ও অক্টি শ্রীপাল বয়দ ৭ বছর।

ঘটনার তদস্তের ফলে আরও জানা যায় ভালচন্দের একটি তু বছরের মেয়ে পুলা ১৫ই মার্চ কলেরায় কালীধামে মারা যায়। তার পর দিন ভালচন্দ তার স্ত্রী ও ছেলেমেরেদের জন্ম ৩৮৫ টাকা মূল্যের জামা কাপড় বাজার থেকে কেনে। মেইসব ন্তন কাপড় চোপড় পরে তারা সকলে ১৭ই মার্চ বিকেলের দিকে বাড়ি ছেডে বেরোয়। যাবার সময় ভালচন্দ সকলকে বলে তারা তার্থ করতে ৩।৪ দিনের জন্ম বিদ্ধ্যাচল যাচ্ছে। কথাটা কিন্তু ডাহা মিথ্যা। আসলে তারা এক ডাড়াটে বজরা করে তুলসাঁ ঘাট থেকে কিছুদ্রে মাঝগলায় এক চড়ার ওপর নেমে পড়ে। এই থবরটা বন্ধু মাঝির কাছে পাওয়া যায়।

বদু মাঝি তার এক জ্বান্বন্দিতে বলে তার বজ্বা যথন সেই চড়ায় গিয়ে লাগে তখন ভালচন্দ ও তার পরিবারের সকলে সেধানে নেমে পড়ে ও বালি দিয়ে শিবের এক মূর্তি গড়ে। তারপর ভালচন্দ তাকে বলে ভূমি এখন যাও। আমার কাজ সারা হলে আমি তোমায় হাঁক দেবো। তুমি সেটা ভনেই চলে এম। তারপর যথন বদু দেখে রাত অনেক হয়েছে অথচ ভালচন্দের কোন মাড়া-শব্দ নেই তথন সে তার ছিপ্ নৌকো বেয়ে সেই চড়া পর্যন্ত যায়। দেখানে গিয়ে দে দেখে তার বজরার ওপর ভালচন্দ ও তার স্ত্রী পুত্র ক**ত্যা সার** সার মরে পড়ে আছে। এই অবস্থায় তার কি করা উচিং স্থির করতে না পেরে সে লোজা উমাশহর পাণ্ডার বাড়ি তার পরামর্শ নিতে যায়। উমাশহর তার সঙ্গে নিজের ছজন লোক দিয়ে দেয়। তার। তিনজন মিলে তথন উজান বেয়ে বন্ধরাটাকে রাতের অন্ধকারে গঙ্গার অপর পারে রামনগর ঘাট থেকে কিছুদূর নিয়ে যায়। দেখানে পৌছে তারা দেহ ক'টাকে একদঙ্গে দিয়ে বেঁধে নিভতে গন্ধার জলে ফেলে দেয়। কিন্তু তার আগে মৃত ব্যক্তিদের সংগ যে ক'টা বাসনপত্তর ছিল সেগুলো তারা বালি ঠাসা করে দেহগুলোর সঙ্গে বেঁধে দেয় যাতে দেগুলো আবার ভেসে না ওঠে। বদু মাঝি আরো বলে যে এই কাজটা সে নিজের প্রাণ বাঁচাতে করে।

দেহগুলির পোষ্ট মটমের ফলে তাদের পাকস্থলিতে কিছু মাত্রায় এক বিষাক্ত পদার্থের চিহ্ন পাওয়া যায়। কিছু সেই দঙ্গে দেখা যায় যে উপস্থিত ক্ষেত্রে মৃত্যু শাসরোধের কারণে ঘটে। তার থেকে বোঝা যায় যথন দেহগুলিকে জলে নিক্ষেপ করা হয় তথন সেগুলি প্রাণ্যস্থ অথচ সংজ্ঞাহীন ছিল।

বন্দু মাঝি যথন ভালচন ও তার পরিবারের অক্যান্ত সকলকে গঙ্গার চড়ার ওপর ছেড়ে আসে তথন সেখানে অন্ত কারুর উপস্থিতি ছিল না। দে অক্স হয় তারা সংমরণের উদ্দেশ্তে জেনে শুনে একজোট হয়ে বিধ খায় বা তাদের মধ্যে থেকে কেহ অন্যান্ত সকলকে তাদের অজান্তে বিষ খাওয়ায় ও পরে নিজে খায়।

কাজটা যে স্বয়ং ভালচন্দের ভিন্ন আর কারুর নয় তার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়।

ইতিপূর্বে বলা হয়ে গেছে বারাণসীতে ভালচন্দের বাক্স-পাাটরা থেকে যে সব কাগজপত্তর বেরোয় তার থেকে তার বাড়ির ঠিকানা জানা যায়। সেই ঠিকানা জানার সঙ্গে সকল এক পুলিশ ইন্পেক্টর সেখানে যায়। সেখানে পৌছে ভালচন্দের সম্বন্ধে থোজ খবর নিয়ে সে আবিধার করে যে ভালচন্দ্র বাল্যকাল থেকে তার মাতামহীর কাছে মাহ্মম্ব হয়। মহিলার স্ভার পর তাঁর বিষয়-সম্পত্তি সেই পায়। তার ছাত্রাবন্ধায় সে কিছুকাল উজ্জারিনী ও কিছুকাল বারাণসীতে কাটায়। লেখা পড়া তার বেশীদ্র গ্রায়নি। তবে ছবি আঁকার দিকে তার ঝোঁক ছিল। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে তার ধর্মের দিকে টান বাছছে থাকে। মৃত্যুর পর মাহ্মষের কি হয় সে সম্বন্ধে চর্চা করতে ভাকে প্রায়ই দেখা থেত। ১৯৪৫ সালে সে তার ঘুই সাবালিকা কলার বিবাহ দেয়।

মহাত্মা গান্ধীর প্রতি ভালচন্দের প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ছিল ও তাঁর নিংভ হবার পর কিছুদিনের জন্ম ভালচন্দের মাথা খারাপ হয়। সেই স্থাত্তে তার এক সহন্ধী রামচন্দ ভাকে নাগপুরের ডাক্তার পট্টবর্গনের কাছে নিয়ে যায়। তিনি তাকে কিছু ওষ্ধ দেন ও বায়ু পরিবর্তনের কথা বলেন। এই চিকিৎসাব ফলে সে কিছু পরিমাণে সেরে ওঠে। তবে লোকদের সঙ্গে মেলামেশা এক রকম ছেড়ে দেয়।

১৯৫০ সালের শেষের দিকে ভালচন্দের ভীর্থ যাত্রার ঝোঁক হয়। যাত্রার টাকা যোগাড় করার উদ্দেশ্রে সে তার সম্পত্তির কিছু অংশ বাঁধা দিয়ে মোট ২০১৫ টাকা ভোলে। যাত্রার পূর্বে সে তার ছই বিবাহিতা মেয়েদের তাদের শুশুরালয় থেকে আনায়। তারপর ৪ঠা মার্চ সে তার পরিবারসহ নাগপুর থেকে রওনা হয়ে পরদিন এলাহাবাদ এসে পৌছায়। সেথানে সে প্রায় শ হুয়েক টাকা পূজাও দান-ধ্যানে খরচ কবে। তারপর তারা সকলে বারাণদী যায়। সেথানে ১৫ই মার্চ ভালচন্দের কনিষ্ঠা কক্যা পূজার কলেবায় মৃত্যু হয়।

নাগপুর থেকে যাত্রার পূর্বে ভালচন্দ তার সম্বন্ধী রামানন্দের জিম্মায় এক টিনের বাক্স রেখে যায়। সেই বাক্স থেকে তার আরো কিছু কাগজপত্তর বেরোয়। সেইনব কাগজপত্তরের মধ্যে তারই আঁকা এক রন্ধীন ছবি পাওয়া যায়। ছবিতে ওপরের দিকে শ্রীকৃঞ্চের ও নীচের দিকে গন্ধাবক্ষে নিমজ্জমান ভালচন্দ ও তার পরিবারবর্গের প্রতিকৃতি আঁকা ছিল। ছবিথানাতে আবার

দেখানো ছিল উভন্ন পক্ষ একই বোগস্ত্তে বাঁধা। ছবির আশে পাশে তার ক্ষেকটা মান্দিক উদ্যারের কথা লেখা ছিল। আর একখানা ছবিতে আঁকা ছিল তারা যেন সকলে মিলে বারাণদীর মণিকর্ণিকা ঘাটে দাড়িয়ে। তৃতীয় এক ছবির পাশে লেখা ছিল—মোস্ট আর্জেট রিকোয়ার টু এ্যাক্ট ইন গকা ইফ গড় এগ্রিজ উইদিন হোলি। ছবিথানাতে তারিখে দেওয়া ছিল ৩০.১.৫১।

আবে ক্ষেক্থানা ছবির ধারা ভালচন্দ তার মনের ভাব ফুটিয়ে তোলবার চেগ্রা ক্রেছিল। একটাতে সে এঁকে দেখিয়েছিল এক ব্যক্তি খেন উন্মাদের মত বলতে বলতে ছুটে চলেছে, "হে প্রভু কেন আমায় মিছে ছোটাচ্ছ? তোমার দর্শন পেতে আর কত দেরী? এই কি তোমার ক্রায়?"

এই সব ছবি ছাড়া ভালচন্দ তার এক ডায়েরিতে তার স্ত্রী পুত্র কতা। সহ গলাবক্ষে প্রাণ ত্যাগ করার সংকল্প লিথে রেখেছিল। উপরম্ভ এক উইলের দ্বারা তার সমস্ত-বিষয় সম্পত্তি স্থানীয় রাম মন্দিরকে দান করে গেছিল।

আসলে এই উদ্ভট ঘটনার অন্ধুর অনেকদিন ধরে ভালচন্দের মন্তিক্ষে বৃদ্ধি পাচ্ছিল। তার সামান্তও আভাস কিন্ধু সে একটিমাত্র প্রাণীকেও দেয়নি।

মোট কথা লোকটা যে ক্ষেপা ছিল তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহের কারণ নেই। এই ধরণেব দৃষ্টাস্থ সম্ভবতঃ কোন দেশেরই ইতিহাসে পাওয়া কঠিন।

ভালচন্দের উপর এই হত্যাকাণ্ডের জন্ম সন্দেহ করার আর এক কারণ আছে। সে যথন তার পরিবার সহ উমাশস্করের বাড়ি থেকে বেরোয় তথন তাদের বিদ্ধ্যাচল যাওয়ার কথা সম্পূর্ণ মিথ্যাছিল। তাছাড়া সে কেনই বা তার কন্মা পূম্পার মৃত্যুর পর দিন নিজেদের জন্ম বাজার থেকে দামী দামী কাপড় কিনতে যায়, যদি না তার প্রাণের সাধ ছিল তাদের সকলের অন্তিম যাত্রা একটু বিটা করে হয় ?

ইতিপুবে বলা হয়ে গেছে যগন ভালচন তার পরিবার সহ মাঝ গঙ্গায় এক চড়ার ওপর নামে তথন তারা সকলে মিলে বালি দিয়ে এক শিবের মৃতি গড়ে। পূজার পর প্রসাদ বিতরণ করা স্বাভাবিক। তাই অন্থমান দেই প্রসাদের সক্তে অবসর বুঝে সকলের অলক্ষ্যে দে বিষ মেশায় ও সেটা বিতরণ করবার পর নিজেও থায়। তার পর সকলে সংজ্ঞাহীন হয়ে যায়। তার পদে বিষ যোগাড় করা মোটেই কইসাধ্য ছিল না কারণ তার আয়ুর্বেদ সঙ্গন্ধে কিছু পড়ান্ডনা ছিল। ওই ভাতীয় ওযুধও দে মাঝে মাঝে লোকেদের দিও।

ভালচন্দের মনে যে সাধ ছিল দেটা প্রকারান্তে বদু মাঝি পূর্ণ করে য়খন সে দেহগুলিকে প্রাণহীন মনে করে একসঙ্গে বেঁধে গন্ধার জলে ফেলে দেয়। ঘটনার কিছুদিন বাদে আমি বারাণসী যাই ও ঘটনা সম্বন্ধে স্থানীয় লোকদের ভূল ভালাবার উদ্দেশে বিভিন্ন পত্রকারদের এক অধিবেশনে সব কিছু খুলে বলি। তবু সেথানকার সাধারণ লোকদের মধ্যে আজও দৃঢ় বিখাস এই হত।াকাণ্ডের জন্ম উমাশহর পাতা ও স্থানীয় পুলিশ পুরোপুরি দোষী। বলাই বাছল্য এক্ষণ ভিত্তিহীন অপবাদ নিবারণের কোন পথ নেই।

## বারচুলার পথে

ভারত সরকারের নির্দেশায়্বনারে ১৯০৪ সালে ইয়ং হস্বেণ্ড সাহেবের অধীনে যে এক সেনাবাহিনী তিব্বতের রাজধানী লাসা পর্যস্ত যায় তার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল তিব্বতের সঙ্গে ভারতবর্ষের ব্যবসা বাণিজ্যের এক যোগস্ত্র নতুন করে গড়ে তোলা। ইতিহাসেব পাতায় এই সামরিক অভিযান ইয়ং ২স্বেণ্ড মিশন নামে পরিচিত। এর ফলে তিব্বতের সঙ্গে যে এক চুক্তি হয় সে অম্বসারে ভারত থেকে লাসা পর্যস্ত যাবার পথে স্থানে স্থানে ভারতীয় সেনা বসানো হয়। তাদের কাজ ছিল আমাদের দেশ থেকে যে সব মাল তিব্বতে থেকে ও তিব্বত থেকে যে সব মাল এ দেশে আসত তার তদারক করা।

তারপর থেকে ১৯৪৭ পর্যন্ত যথন ভারত স্বাধীন হয় এই ব্যবস্থা ভালভাবেই চলে আসছিল। গোল বাধল যথন চীনেরা তিব্বতে এসে চুকলো। তথন আমাদের সৈক্ত সামস্ত সেখান থেকে ফিরে আসতে বাধ্য হয়। সেই থেকে তিব্বতের সক্ষে আমাদের ব্যবসা বাণিজ্যের কোন আদান-প্রাদান আদপেই নেই ও আমাদের সেখানে যাওয়া আসাও বন্ধ হয়ে আছে।

১৯৫০ সালের মাঝামাঝি উত্তর প্রদেশের সরকারের কাছে এক চাঞ্চল্যকর খবর আসে যে চীন সরকার তিব্বতের স্থানে স্থানে আমাদের সীমানার পরপারে বিস্তর লোকজন লাগিয়ে পাকা রাস্তা বিমান ঘাঁটি ও সেনাবাস তৈরি করাতে ব্যস্ত। উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী পণ্ডিত গোবিন্দবল্লভ পত্ব তথন দিল্লি গিয়ে প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জপ্তহরলালের সঙ্গে এ সৃত্বদ্ধে আলাপ করেন। প্রধান, মন্ত্রীয় কিন্তু সে সময় ধারণা ছিল চীনেরা কোনকালে আমাদের সঙ্গে বিশাস-

ঘাতকভা করবে না। তাই তিনি বলেন তিব্বত থেকে এ দেশে আসার মুখে বেসব ঘাঁটি আছে দেখানে একটা করে পুলিশ চৌকি বসানো হলেই সব গোল চুকে যাবে। আমি তথন উত্তর প্রদেশের আই জি পুলিশ। সেই স্থত্তে আমার কাজ হল হিমালয়ের ক্রোড়ে ঘুরে কিরে এমন কয়েকটা জায়গা খুঁজে বার করা বেধানেই সব চৌকির লোকদের থাকবার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। আমি যে ক'টা জায়গা মনোনীত করি তার মধ্যে একটা ছিল ধারচুলা। অক্ত ত্টো ছিল উত্তর কাশী ও যোশীমঠ।

ধারচুলা আলমোড়া থেকে ৮০ মাইল। সেধান থেকে আবার তিব্বতে যাবার গরবিয়াও পাথ আরও ছয় মাইল। দেকালে ধারচুলা থেতে হলে পাহাড়ের ভেতর দিরে ওই ৮০ মাইল পথ হেঁটে যাওয়া ভিয় কোন উপায় ছিল না। আমি তাই ১৯৫১ সালের এপ্রিল মাসের একদিন চালকলা বেঁধে আলমোড়া থেকে পদরক্ষে রওনা হই। দিনে ১০/১৪ মাইল অতিক্রম করার পর আমি ছয়দিনের দিন ধারচুলা গিয়ে পৌছাই। পথে য়ে ক'টা সরকারি বিশ্রাম ঘর ছিল সেধানে আনার রাত কাটাবার ব্যবস্থা ছিল। আমি প্রতিদিন নিয়মিতরূপে ভোর ৪ৡটা নাগাদ উঠে আমার প্রাতঃকৃত্য সেরে পাচটা নাগাদ বেরিয়ে পড়তাম। তারপর মাইল ৬/৭ অতিক্রম কবার পর পথের ধারে কোণাও বদে আমাব মধ্যাই ভোজন করে সেইখানেই দটা ছয়েকের মত বিশ্রাম করতাম। সেথান থেকে বিকেলের দিকে আবার বেরিয়ে পথের ধারের কোন এক বিশ্রাম গৃহে গিয়ে উঠতাম ও সেধানে রাত কাটাতাম।

পাবত্য পথের এক বিশেষত্ব কথনও সেটা ছড় ছড় করে হাজার থানেক ফুট নেমে গেছে তেমনি আবার কথনও হাজার থানেক ফুট থাড়া উঠে গেছে। ওই ওঠা-নামা পথের মধ্যবর্তী ছোট বড় নদী পার হতে হয়। নামতে ত তটা পরিশ্রম হয় না যতটা উঠতে। তবে নামাটাও সাববানে করতে হয় নয়ত হোঁচট থাবার সম্ভাবনা থাকে। ওঠার সময় ত সমানে ঘাম ঝরতে ও ঘনঘন নিংশাস পড়তে থাকে। কোথাও কোথাও রাছা এমন খাড়া দেখতে পাওয়া যায় যে মনে হয় এই ব্ঝি বুকে ঠেকল। ওরু যে পথ টুকু সমতল ভূমি দিয়ে গেছে সেইটুকু আরামে যাওয়া যায়।

ওই ধে আমি সমানে ওঠা নামার কথা বললাম তাতে নি:সন্দেহে যথেষ্ট পরিপ্রম হয়। কিন্তু পার্বত্য জলহাওয়ার এমনই গুণ যে অল্লন্দণের মধ্যেই সমস্ত ক্লান্তি দূর হয়ে যায়। রাত হতে না হতেই চোথের পাতা যেন আপনিই বুজে আসে। রাতের গভীর নি:স্তক্তা ভেদ করে যদি বা কোন নির্মারণির বা দ্দলপ্রবাহের অস্ট্র ধ্বনি ভেষে আসে ত দেটাও ষেন ঘুমপাড়ানি গানের মত শোনায়। ইংরাজিতে যাকে বলে স্পিকিং সাইলেন্স তার উপলব্ধি ওই সব অঞ্চলেই হয়।

পার্বত্য পথের আর এক বিশেষত্ব। এক জায়গা থেকে অশু এক জায়গার দ্বত্ব সহজে অনুমান করা বায় না। এই বেমন কোন এক পাহাড়ের বাঁক ঘূরেই আমি দেখছি আমার পথ কাছেই সামনেকার আর এক পাহাড়ের গা বেয়ে চলে গেছে। অথচ কাজের বেলায় সেখানে পৌছাতে হলে আমায় মধ্যবর্তী আরও পাঁচটা পাহাড় ছাড়িয়ে বেতে হচেছ।

হিমালয়ের তুই মৃতি। একটি সৌম্য অন্তটি রুদ্র মৃতি। সাধারণতঃ সৌম্য মৃতি চোঝে পড়ে। এক একটা পাহাড় এমন আছে যে তার দিকে চেয়ে থাকলে চোঝ ফেরানো যায় না। কেবলই মনে হয় না-জানি কত কাল ধরে সেই একই স্থানে সে অচল অটল ভাবে দাঁড়িয়ে। কালের প্রবাহ তার ওপ্র একটি মাত্রও আঁচড় কাটতে পারেনি। সে মহারাজাধিরাজ অশোকের সময় যেমনটি ছিল আজও ঠিক তেমটি আছে। তার সামনে আমাদের দৈনন্দিনের কারবার বা পরস্পরের ঝগড়াঝাটি অভিশয় তুচ্ছ বলে মনে হয়। প্রাণে বেশ শান্তি আদে।

হিমালয়ের রুদ্র রূপ দর্বপ্রথম আমার চোথে পড়ে আমি যথন একবার বদ্রীনাথের পথে দেখতে পাই অদ্বে ধোঁয়ার মত ধূলার কুগুলি আকাশের দিকে ভেলে চলেছে। খোঁজ নিয়ে জানলাম এক সময় দেখানে নাকি এক গ্রাম ছিল। এখন সেটা অদুষ্ঠ হয়ে গেছে তবু পাহাড়ের ভাঙ্গন এখনও থামেনি।

আর একবার হিমালয়েরই মধ্যবর্তী এক জায়গায় যেতে যেতে আমি দেখতে পাই আমার পাশের এক পাহাড়ের শীর্ষদেশ থেকে একের পর এক বড় বড় পাথরের খণ্ড গড় গড় করে লাফাতে লাফাতে নেমে আসছে ও তীর বেগে নীচের এক গভীর খাদের মধ্যে গিয়ে পড়ছে। কোন যাত্রী যদি সেই প্রস্তর্থণ্ডের সামনে পড়ে তাহলে সেই মৃহুর্তেই তার ইহলীলা সাক্ষ হতে বাধ্য। আমি শুনেছি বর্ষাকালে যে সব কুলি-মজুর ওইসব রাস্তাঘটি মেরামতের কাজে লেগে থাকে তাদের মধ্যে এক-আধ্জন মাঝে-মাঝে ওইভাবে তাদের প্রাণ হারায়।

বজ্রীনাথ যেতে পাতাল গলার পাশ দিয়ে যে পথ গেছে তাতে ত সমানে ভালন লেগেই আছে। দেই জন্ম যাত্রীদের দেটা খুব সাবধানে পার হতে হয়। অথবা দেটা বাদ দিয়ে আর এক ঘোরা পথ ধরতে হয়। হিমালয়ের অন্দরে কন্দরে এই খথন হয়েই চলেছে। কথনও কথনও মেঘের গর্জনের মত শব্দ ওঠে। রৃষ্টি নেই ভূমিকম্প নেই তবু পাহাড়ের অংশ ভেক্ষে পড়ে। কথনও কথনও আবার এক ভূষার চূড়া থসে যাকে ইংরাজিতে আভালান্ধ বলে তারই সৃষ্টি করে। শোনা গেছে ওই রকম আভালান্ধের ফলে সুইজারল্যাতে নাকি বছ-লোক প্রতিবছরে মারা যায়।

হিমালয়ের কন্ত রূপেরই আর এক দিক আমার চোখে পড়ে আমি হথন
যাট্ং থেকে হেঁটে কালিস্পং ফিরছি। ঘটনা কুপুপ ও নেটং-এর মাঝামাঝি হয়।
সেদিন বিকেল তিনটে নাগাদ আকাশে হঠাং একথও মেঘ দেখা দেয়। দেখতে
দেখতে সেটা সমস্ত নভোমগুল ছেয়ে ফেলে। ভারপর এক বিকটধনির সঙ্গে
সঙ্গে রৃষ্টির বড় বড় ফোঁটা আমার গায়ে এসে পড়ে। আরও এক আদ মিনিট
যেতে না যেতেই এক তুমুল জল ঝড় আমার গতিরোধ করার উপক্রম করে।
মনে হয় যেন অগুনতি দৈভাদানব মিলে ধরাতল আক্রমণ করেছে। তারা
পথের আশে-পাশের গাছগুলোর কথনও ঝুঁটি ধরে ভীষণ ঝাঁকানি দিছে
আবার কথনও বা তাদের সমূলে উপড়ে ফেলবার চেন্টা করছে। বজ্রের
কড়কড় গাছের মড্মড় ও সেই সজে বৃষ্টির ভীত্র ঝন্ধার মিলে এক আতক্ষের
হৃষ্টি করে।

অল্পকণের মধ্যেই রাস্তাঘাট ভেদে যাবার মত হয় ও সেই সঙ্গে পাথরের টুকরো গড়িয়ে পড়তে থাকে। ওই জনমানবহীন পবিবেশে কোন আশ্রয় ত দূরের কথা মাথা গোঁজবারও স্থানের অভাবে আমার পক্ষে শুধু আহি মধুসদন ভাক ছাড়তে ছাড়তে এগিয়ে যাওয়া ভিন্ন কোন উপায় ছিল না। আমার জামা কাপড় ও জুতো জোড়া ভিজে জব্জবে হয়ে যাওয়ায় আমার অবস্থা অনেকটা কোড়ো কাকের মত হয়ে দাঁড়ায়।

সৌভাগ্যক্রমে আরে। কিছু দ্র যাবার পর আকাশ হঠাৎ পরিদ্ধার হয়ে ধায়। ঝক্ঝকে রোদ ওঠে ও প্রকৃতি দল্ম থোত অবস্থায় ঝল্মল্ করতে থাকে। আমি যখন নেটং গিয়ে পৌহাই তথন বিকেল ৫টা। দেখানে পৌছে আমার প্রথম কাজ হয় জামা কাপড় ছেড়ে এফ কাপ গরম কলি বাওয়া। আঃ তাতে আমি কি আরামই না পেলাম!

এবার আমি আলমোড়া থেকে ধারচুঙ্গা অভিমূবে আমার ধাতার কথায় ফিরে আদি।

আলমোড়া অতি রমণীয় স্থান। দেখান থেকে ষেদিকেই দৃষ্টি যায় পাহাড়ের গায়ে মাঞ্যের হাতে গড়া ভবে ভবে ক্ষেতের ধাপ চোথে পড়ে। কোন কোন পাহাড়ের মাথায় আবার পাইন গাছের গুচ্ছ যেন প্রহরীর মত দাঁড়িয়ে। আলমোড়ার নীচ দিয়ে যে কালী নদী গেছে তার ওপারে কাতারে কাতারে শৈলপ্রেণী দেখা যায়। একের পেছনে মাথা ভূলে আর এক—তার চেয়েও উঁচু পাহাড়। এমনি করে তারা যেন দিগন্তে গিয়ে মিশেছে।

আলমোভা থেকে কিছুদ্র যাবার পর দেখি রান্তার একপাশে পাহাড়ের গায়ে সারি দারি চিড় গাছ দাঁড়িয়ে। প্রত্যেকটির গুঁড়িতে একটি করে কতিচিহু। তার থেকে ফোঁটা ফোঁটা রস গড়িয়ে এক মাটি বা টিনের পাত্রে টিস্টস্ করে পড়ছে। গাছগুলো থামের মত সোজা৮০।৯০ ফুট উঠে গেছে। তাদের তলদেশ পাইনের পাতায় মোড়া। এখানে সেখানে আবার পাইন গাছের ফল পড়ে। সেগুলো দেখতে বড় মজার। ঠিক যেন কাঠ খুঁদে আনারসের আদলে তৈরি।

সেধান থেকে আরও মাইল দশেক যাবার পর আমি দেখি আমার পথ কিছুদ্ব পর্যন্ত পাহাড়ের গা বেয়ে গভীর এক খাদের পাশ দিয়ে চলে গেছে। পথটা এতই দক্ষ যে দেখান দিয়ে যেতে ভয় লাগে। এককালে নাকি কোন এক ছেই ব্যক্তি স্থানীয় লেখপালের ওপর শোধ তোলার মতলবে তাকে ভূলিয়েভালিয়ে দেই পথ দিয়ে নিয়ে যায়। তার পর স্থবিধে বুঝে তাকে এমন এক ধাকা দেয় যে বে খাদের মধ্যে পড়ে চিরকালের মত অদৃশ্য হয়ে যায়।

আর একদিনের কথা। সেদিন আমি এক উপত্যকার মধ্যে দিয়ে থেতে থেতে পথের ধারে টিন দিয়ে ছাওয়া স্থন্দর একটি কুটির দেখতে পাই। সেটি ছিল সেনা-বাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত এক স্থবেদার মেজরের বাসস্থান। তিনি তার আশে পাশে ফুল ফলের গাছ লাগিয়ে রেথেছিলেন। ফুলের মধ্যে স্থ্যুখী জবা বেল চামেলি ও কুল। ফলের মধ্যে পেঁপে লেবু ডালিম ও কলা।

স্বেদার সাহেব আমায় তাঁর বাড়িতে কোর করে চা থেতে নিয়ে যান।
বছকাল ধরে সেনাবাহিনীতে কাজ করার দক্ষন তাঁকে যথেষ্ট কেতাত্রন্ত বলে
মনে হল। চায়ের সঙ্গে তিনি আমায় তাঁর বাড়ির পেঁপেও মৌমাছির এক
চাক থেকে সভা নিংড়ানো মধু থেতে দেন। সে রকম স্বস্থাত্ পেঁপে বা মধু আমি
আগে কথনও থাইনি। এই সামান্ত অথচ গভীর আন্তরিকতায় ভরা আতিথার
পর প্রায় ত্রিশ বংসর হতে চলল কিন্তু তার স্মৃতি আজও আমার মনের মধ্যে
আরেকারই মত উজ্জল হয়ে রয়েছে।

আমার যাত্রাকালে পথের ধারের একাধিক চায়ের দোকান আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সবগুলি প্রায় একই ধরণেয়। ছোট্ট অথচ ছিম্ছাম্। লোকানের আসবাব পত্রের মধ্যে গোণাগুন্তি চায়ের কেট্লি এলুমিনিয়মের বাসন
ও পিতলের গেলাস ভিন্ন আর কিছু উল্লেখ্য নয়: আগন্ধকদের বসবার জ্বস্ত
অবশ্ব এক আধ্যানা কাঠের ভালা চেয়ার লোকানের সামনে পড়ে থাকতে দেখা
যায়। দোকানে যে কাট্তির অভাব সেটা তার আক্বৃতি দেখেই বোঝা যায়।
তবু একটা করে ওই ধরণের দোকান পথের ধারে যেখানে সেধানে থাকা চাই
তা না হলে তার অলহানি হবার কথা।

দোকানের আশে পাশে যে ক'ধানা বাড়ি দেখতে পাই দেগুলোও খ্ব সাধারণ ধরণের ও স্লেট বা টিন দিয়ে ছাওয়া। প্রত্যেকটির ছাদের ওপর পাহাড়ী লাল টক্টকে লক্ষা ও সেই রং-এরই রামদানার গুচ্ছ শুকোচ্ছে যা দ্র থেকে পটের ছবির মত দেখতে। তেমনি বাড়ির উঠানে দেখি চাটাই বিছিয়ে শশু শুকোতে দেওয়া হয়েছে। বস্তীতে অয়থা ভীড় নেই। পল্লীর পুরুষ মায়্ম্য দিনের বেলা বেশীর ভাগ নিজেদের ক্ষেত্থামার দেখতে ব্যস্ত। কোন রকম হৈ হৈ বা কর্মব্যস্ততা নেইবলে সারা পরিবেশটাকে মনে হয় যেন ঝিম্ছেছ। এক-আধন্তন পথিক যদি দেখানে এসে পড়ে তাহলে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের মধ্যে দে নিজেকে হারিয়ে ফেলতে বাব্য।

হিমালয়ের ক্রোড়ে যেসব পথ ঘাট গেছে তাদের ওপর দিয়ে প্রায়ই একজাতীয় আদিবাসি যাতায়াত করতে থাকে যাদের ভোটিয়া বলা হয়। তাদের ঘর দোর বলে কোন বালাই নেই। তাদের সারা জীবনটাই তারা পথে পথে কাটায়। গ্রীমের গোড়ার দিকে তারা নিজেদের ভেড়া ছাগল নিয়ে হিমালয়ের আনাচে কানাচে চারণভূমির থোঁজে যায় ও শীতের দিকে নেমে আসে। ওই ক'টা নাস তারা পরিবার সহ নাল আকাশের তলায় কাটায় ও তাদের সক্ষে যা কিছু থাভাদ্রব্য থাকে তাই দিয়ে চালায়। রোগের তেজে বা শীতের হাওয়ায় তাদের সর্বান্ধ তামাটে মেরে যায়। ওই সব চারণভূমিকে পাহাড়ী ভাষায় বৃগিয়াল বলে ও সাধারণতঃ সেগুলি ১২০১০ হাজার ফুট উচ্ পাহাড়ের মাথায় দেখা যায়। মে জুন মাসে বরফ গলার সক্ষে তার তলার ঘাস চাড়া দিয়ে ওঠে ও হাজার হাজার ভেড়া ছাগলের থোরাক কোগায়। অমন বসাল ও পুরু ঘাস কেবল ওইসব অঞ্চলেই জনায়।

ফুলের বাহারও ওই দব অঞ্চলেই দেখবার মত। ডালিয়া থেকে আরম্ভ করে ফ্লাক্স পিটুনিয়া কোরিয়োপ্নিদ্ আইবিদ্ লার্কস্পর স্থালভিরা ডেজি ইত্যাদি যাবতীয় ফুল যেগুলিকে আমরা মৌস্মী ফুল বলি সেখানে জুলাই আগষ্ট মাদে অজ্ঞ ফুটে থাকে ও স্থানে স্থানে নন্দন কাননের সৃষ্টি করে। শামার ধারচুলা ধাবার পথে আমি একাধিক ভোটিয়া পরিবারকে তাদের ভেড়া ছাগলের পাল নিয়ে ওপরের দিকে বেতে দেখি। তাদের দেখে হিংসা হয়, কারণ তারা চিরকাল প্রকৃতির কোলে মান্ত্র ও তাদের চাহিদা খুবই সামাত্র।

ধারচুলা যেতে আমি এক রান্তির কৌদানিতে কাটাই। কৌদানি প্রায় 
৭০০ ফুট উচু। দেখান থেকে দ্রে নীল আকাশের গায়ে এক প্রান্ত থেকে অক্ত প্রান্ত পর্যন্ত একটানা তুষারমণ্ডিত গিরিশ্রেণা দেখা যায় যার তুলনা হয় না। ভোরের দিকে যখন আকাশ পরিষ্কার থাকে তখন সেগুলি আরও ফুটে ওঠে। মনে হয় যেন হাত বাড়াকেই তাদের ছোঁওয়া যায়। বা দিক থেকে তাদের পরিচয় এরপ। কেদারনাথ চৌখয়া, নীলকণ্ঠ, নন্দার্থী, ত্রিশূল, নন্দাদেবী ও পঞ্চলি। কৌদানি থেকে হাজার তিনেক ফুট নীচে উত্তরদিকে এক বিশাল উপত্যকা দেখতে পাওয়া যায়। সেথানে বহু সংখ্যক অবদরপ্রাপ্ত সৈনিক বাস করে। ওপর থেকে তাদের ঘরবাড়িগুলি খেলাঘরের মত দেখায়। আবার সন্ধ্যার পর যখন তারা তাদের ঘরে ঘরে প্রদীপ জালায় তখন সেগুলো আসংখ্য জোনাকির মত বিক্মিক্ করে। সেও এক দেখবার মত।

আলমোড়া থেকে রওনা হবার ছয় দিনের দিন আমি বিকেল ৪টে নাগাদ ধারচুলা পৌছাই। ইতিমধ্যে আমার ক্যাম্পের লোকজন দেখানে পৌছে আমার তাঁবু খাটাবার কাজে লেগে গিয়েছিল। তাদের কার্যকলাপ দেখতে স্থানীয় ছেলে বুড়ো পুরুষ ও স্ত্রী তাদের ঘিরে দাঁড়িয়েছিল। আমি আসায় তাদের ভীড় যেন আরও বেড়ে য়য়। আগস্তুকদের মধ্যে একটি মেয়ে আমায় একখানি চিঠি ও কিছু খাদ্রস্ত্রব্য দেয়। চিঠিখানিতে লেখা ছিল—প্রিয় ইন্সপেক্টর জেনারেল—আপনাকে ধাবচুলায় আমাদের অভ্যর্থনা জানাচ্ছি। আমি আপনার জন্য আমার বাড়ির তৈরি একটা কেক্ ও এক বোতল চেরির মোরকা ডেট পাঠাছি। আশা করি আপনি তাহ। গ্রহণ করে আমায় রুতার্থ করবেন।

চিঠিখানা পড়ে আমার আশ্চর্য লাগল। থোঁজ নিয়ে জানলাম ভেটগুলি এক স্থানীয় কানাডিয়ান মিশনের মহিলা পাঠিয়েছেন। মহিলাটিকে আমার ধন্তবাদ জানাধার জন্ত পরদিন স্কালে দেখা করবো বলে আমি স্থির করি।

সন্ধ্যা হতে তথনও বেশ থানিকটা দেরী ছিল। তাই ধারচুলা জায়গাটা কেমন আবিজার করতে আমি হেঁটে বেরিয়ে পড়ি। আমি দেখি তার ত্বারেই পাহাড়। মাঝে যে এক সমতলভূমি আছে তাকে ত্বভাগ করে এক নদী বয়ে গেছে। নদীর একধারে কিছু ঘরবাড়ি। বাকী জমিটায় ক্ষেত থামার। বাড়িগুলোর আশে পাশে আবর্জনার ন্তৃপ হয়ে আছে। পচা জল মাছ্য ও পশুদের মলমূক্ত মিলে দেটাকে যতদ্র সম্ভব নোংরা করে রেখেছে। বাড়ির ভিতরেও তেমনি নোংরা ও জন্ত জানোয়ারদের বিষ্ঠায় ভতি। স্থানীয় লোকেদের মধ্যে যে শিক্ষার অভাব দেট। তাদের থাকার পদ্ধতি দেখেই স্পষ্ট বোঝা গেল।

মাঠ ময়দান দব তথন থাঁ থাঁ করছে বলে জন্ধ-জানোয়াবগুলো তাদের শ্বধা নিবারণের উদ্দেশে এধার ওধার র্থাই ঘুরে বেড়াচ্ছে। জলেরও পুব অভাব বলে মনে হল। দেটা পূরণ করার জন্ম দেখলাম এক দল মেয়ে কলমী কাঁধে নদীতে নেমে যাচ্ছে। একটি মাত্র কাঁচা রাস্তা গ্রামের মধ্যে দিয়ে চলে গেছে। লোকে সেই পথ ধরে এককালে কৈলাম মানদদরোবর তীর্থ দর্শন করতে যেত। উপস্থিত কিন্তু গারবিয়াঙ পর্যন্তই যাওয়া চলে। দেখানে এ দেশেব এক চেক-পোষ্ট বা পুলিশ চৌকি আছে। দেটা ছাড়িয়ে যাওয়া মানা।

ধারচুলা থেকে আধমাইলটাক দ্রে গারবিয়াঙ-এর পথে আমি এক উষ্ণ প্রস্রবণ দেখতে পাই। ওই রকম উষ্ণ প্রস্রবণ পার্বত্য প্রদেশের অনেক জায়গায় দেখা যায়।

সন্ধ্যা হবার পূর্বে আমি স্থানীয় এক আমেরিকান মিশন দেখতে যাই।
মিশনটি চালাবার ভার এক আমেরিকান দম্পতির ওপর ছিল। দেখলাম, তারা
তাদের এক শিশু-সন্তানসহ বেশ স্থাথ-স্বাচ্চন্দে সেখানে আছে। ওই বিদেশবিভূম্বৈ তাদের কিছুরই অভাব নেই। হুধ দই মাথন ডিম মাংস শাক-সবিজ্বিতে চাল পর্যন্ত তারা নিজেদেরই উভামে উৎপাদন করছে।

সন্ধ্যা হতেই আমি আমার ক্যাম্পে ফিরে এলাম। তথন চাবিধার নির্ম হয়ে গেছে। মাত্মৰ বা পশু-পক্ষীদের কোন সাড়া-শব্দ নেই। "ভারা পাখীর ডাকে ঘুমিয়ে পড়ে পাখীর ডাকে জেগে" লাইনটা যেন তাদেরই লক্ষ্য করে লেখা হয়েছিল। আমিও সারাদিন ইাটবার পর ক্লাস্ত হয়ে পড়েছিলাম। তাই আমার আহার তাড়াতাড়ি দেরে তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়লাম।

পরদিন সকালে আমি সেই কানাজিয়ান মহিলার বাসস্থানে যাই। সেটা দেখি আগাগোড়া কাঠের তৈরি। আবার মাটি থেকে ফুট চারেক ওপরে। তাতে একটা মাত্র ঘর ও তাতে চুকতে হলে এক কাঠের সিঁড়ি বেয়ে উঠতে হয়। আমি সেই ঘরখানাতে চুকেই দেখি মহিলা আমার জন্ম অপেকা করছেন। তাঁকে দেখে আমার আশ্চ্য লাগল। তাঁর বয়দ মনে হল বড় জোর ২০/২২ হবে। তাই দেখে তাঁর ইতিবৃত্তান্ত সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা না করে থাকতে পারলাম না। যা তাঁর মুখে শুনলাম তাতে বুঝলাম তাঁর বাড়ি মনট্রিয়লে। সেথানে তাঁর বাপ মা ও এক ভাই থাকেন। তাঁরা অবস্থাপর লোক। মহিলার ছোটবেলা থেকে মিশনে কাজ করার ঝোঁক ছিল। বড় হতেই তিনি তাতে যোগ দেন। তার কিছুদিন পরে তাঁদের মিশনের মানচিত্র দেথে তিনি স্থির করেন ভারতবর্ষেব ধারচুলা অঞ্চলে কাজ করার দরকার আছে। সেই সংকল্প নিয়ে তাঁর এথানে আসা।

কোথায় মনট্রিয়ল আর কোথায় ধারচুলা। তাঁর কাজ স্থানীয় লোকেদের ওষুবপত্তর বিলি করা ও যে দব তীর্থযাত্রী কৈলাস মানদরোবর আসতে-যেতে অস্তম্ব হয়ে পড়ে তাদের দেবা-ভক্ষরা করা। বিশেষ করে যাদের পায়ে ঘা থাকে সেটা ধুয়ে তাতে মলম পটি করা। মহিলাটির সন্ধী-সাথীদের মধ্যে ভধু ছটি পাহাড়ী নেয়ে ছাড়া আর কাউকে দেখলাম না। তাঁর ইতির্ভাস্ত ভনে আমি মনে মনে তার প্রশংসা না করে থাকতে পারলাম না। আশ্চর্যের বিষয়্প যেথানে আলমেড়া থেকে আসতে আমারই ছয়দিন লেগে গেছিল সেথানে তানি নিশ্চিন্ত মনে কাল্যাপন করছেন। ধল্য সেই মহিলা ও ধল্য তাঁর মান্তাপিতা থারা তাঁকে একা ছেড়ে দিতে সম্মত হন।

বিদেশী মহিলাদের মধ্যে এর পূর্বে আরো হজনকে দেখার স্থযোগ আমার ঘটেছিল। হজনেই মহাত্মা গান্ধীর শিস্তা। একজনের নাম মীরা বেন অন্তজনের সরলা বেন।

মারা বেনের আগেকার নাম মিস্ ক্লেভ। তিনি ইংলণ্ডের এক এডমিরলের কন্যা। মহায়া গান্ধীর সঙ্গে তাঁর ইংলণ্ডে পরিচয় হয়। আমি যখন তাঁকে দেখি তখন তিনি ছবিকেশের কাছে জঙ্গলের মধ্যে এক পর্ণ কুটিরে বাস করছেন ও তিনি "পশুলোকের" ততাবধান করতে ব্যস্ত। তাঁর কাজ ছিল পরিত্যক্ত গরু বাছুরের দেখাশোনা করা। মহিলাটি দেখলাম দৈর্ঘে ছয় ফুটের ওপর হবেন। পরনে গেরুয়া রং-এর শালোয়ার কুর্জা, গলায় রুজাক্ষের মালা ও মাথায় পাগভি। চল ছোট করে ছাটা। বয়স ৫০/৫৫।

সরলা বেনও দেখলাম মীরা বেনেরই মত বিছুষী ইংরাজ মহিলা। আমি যথন কৌদানি যাই তথন তাঁকে দেখি। তিনি কৌদানিরই কাছে এক গ্রামে শ ত্য়েক পাহাড়ী মেয়েকে নিয়ে এক আশ্রম খুলে ছিলেন। তাঁর প্রধান উদ্দেশ্ত ছিল তাদের এমনভাবে গড়ে তোলা যাতে তারা সম্পূর্ণ স্বাবলম্বী হতে পারে।

আমাদের দেশের জন্ম হিমালয়ের নিভ্ত অঞ্চলে এই তিনটি বিদেশীনী মহিলার অমন নিংস্বার্থ সেবা থুবই প্রশংসনীয়। আমার চোথে কিন্তু এই তিনটি মহিলার মধ্যে মনটিয়লবাদিনী মহিলাটি সর্বোচ্চ স্থানের অধিকারিণী। আমি কবে ও কিভাবে পুলিশ চাকরিতে চুকি দেকথা এই কাহিনীর গোড়াতেই আমার বলা হয়ে গেছে। পরে ১৯৪৭ সালের অক্টোবর মাদে আমি যেভাবে উত্তরপ্রদেশের আই জি পুলিশের পদে নিযুক্ত হই তারও এক ইতিহাস আছে।

ভারত স্বাধীন হবার পূর্বে আমাদের বিদেশী প্রভুরা উচ্চতম পুলিশ সার্রভিদ্ শংক্রাপ্ত নিয়মকান্তন এমন করে বেঁধে তেথেছিলেন যে কোন ভারতীয়ের পক্ষে আই জি কেন ডি আই জিও হওয়া কমিন ছিল। কথায় বলে বেড়ালের ভাগ্যে শিকে ছেঁড়ে। আমার ক্ষেত্রেও তাই হয়। ভারত যদি স্বাধীন না হত তাহলে আমিও আই জি হতে পারতাম না।

আমি যার কাছ থেকে আমার কার্যভার নিই, তার পরের বছর এপ্রিল মাসে চাকরি থেকে অবসর নেবার কথা ছিল। তিনি দেখেন ভারত স্বাধীন হবার পর অনেক বিষয়ে তাঁর মতের সঙ্গে গভর্গমেন্টের মতের সঙ্গে মিল নেই। তার্হ তিনি হঠাৎ একদিন চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ করার নিদ্ধান্ত নেন। পরদিন সকালে যথন তিনি উত্তর প্রদেশের ম্থামন্ত্রী পণ্ডিত গোবিন্দ বন্ধত পন্থকে নিজের সংকল্প জানান পছজী তাতে কোন আপত্তি না করে তাঁর জামগান্ব আমার নিযুক্তির আদেশ জারি করেন। ধবরটা পাওয়া মাত্র আমি লখনউ যাই ও স্থার জর্জ পিয়ার্সের কাছ থেকে আমার কার্যভার গ্রহণ করি।

আমাদের দেশ এখন এক অসাধারণ সঙ্কটকালের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে। সম্প্রতি ভারত বিভাগের ফলে হাজার হাজার শরণার্থী পাকিস্তান থেকে চলে এসে এ দেশে তাদের আশ্রয় খুঁজছে। তাদের মন মেজান্ধ তথন থাপা। তারা পাকিন্তানে থাকতে তাদের আশ্রীয় স্বজনের ওপর যা অমাস্থযিক অত্যাচার প্রত্যক্ষ দেখে এসেছে তার প্রতিশোধ নেবার জন্ত দৃচপ্রতিজ্ঞ। দেশের নানা স্থানে সাম্প্রদায়িক দালা চলছে। উত্তরপ্রদেশের পশ্চিমাঞ্চলে বিশেষ করে সাহারাণপুর মিরাট মুজঃফরনগর, বুলন্দশহর ও আলিগড়ে রক্তগলা বয়ে চলেছে। অথচ পুলিশ তার যথোচিত প্রতিকার করতে পারছে না।

সেনাবাহিনীর কাছ থেকে ষেটুকু সাহায্য পাবার কথা তারও কোন আশা ভরসা ছিল না। এ বিষয়ে উত্তরপ্রদেশের তৎকালীন এরিয়া কমাণ্ডার জেনারেল কার্টিস আগে থেকে স্থানীয় শাসনকে সাফ্ জবাব দিয়ে রেথেছিলেন। তিনি বলেন ভারতীয় দেনাবাহিনীকে নতুন করে গড়ে তুলতে অন্ততঃ আরো মাস ছয়েক লাগবে। আসল কথা সে পর্যন্ত ভারতীয় সেনাবাহিনীতে হিন্দু ও মুসলমান কৈনিকদের সংমিশ্রণ চলে আসচিল। সেই জন্ম তাদের অধিকার দেওয়া হয়েছিল যাতে তারা ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে একটিকে তাদের ভবিশ্বত কর্মন্দের হিসেবে বেছে নেয়। ফলে অনেকে যারা পাকিস্তানের নাগরিক তারা পাকিস্তানে যেতে ও যারা ভারতের নাগরিক তারা ভারতে ফিরতে তথন ব্যস্ত। তাদের সশস্ত্র অবস্থায় আসা যাওয়াটা খুন খারাপির আর এক কারণ।

কথায় বলে চোর পালালে বৃদ্ধি বাড়ে। অনেকেরই তাই আজ বিশ্বাস মাউন্টব্যাটেন সাহেব যদি ভারত বিভাগের কাজটা একটু রয়ে সয়ে করতেন অর্থাৎ ছয় মাস এগিয়ে না দিয়ে, পেছিয়ে দিতেন তাহলে থুব সম্ভব তার কলে ছই দেশে যা রক্তপাত হয় তার মাত্রা অনেক পরিমাণে কম হত।

দেনাবাহিনীর অবস্থার মত পুলিশের অবস্থাও তথন অধিকাংশ প্রদেশে অনন্থোষজনক হিল। তার উদাহরণ দিতে হলে বলতে হয় পার্টিশনের পূর্বে উত্তরপ্রদেশের উচ্চতম পুলিশ সারভিদের লোকেদের সংখ্যা শ দেড়েক ছিল। তাদের মধ্যে শতকরা ৭৫ জন ব্রিটিশ ও ২৫ জন ভারতীয় ছিল। পার্টিশনের সঞ্চে বর্টিশ অফিসারদের মধ্যে মাত্র ছ একজন ছাড়া সকলে দেশে কিরে যায়। বছকাল প্রভূত্ব করার পর তারা ভারতীয়দের অধীনে চাকরি করতে মোটেই রাজী ছিল না। অবশ্র যাবার আগে তাদের পেনশন ছাড়া ক্ষতিপূরণ অরূপ মোটা টাকা দেওয়া হয়। ভারতীয়দের মধ্যে যারা মুসলমান তাদের মধ্যেও অনেকে পাকিস্তান চলে যায়। ফলে বাদ বাকি যে কয়জন অফিসার ছিলু বা মুসলমান উত্তরপ্রদেশের উচ্চতম পুলিশ সারভিসে রয়ে যায় তাদের সংখ্যা বন্ধ ক্ষার ২০/২২ হবে।

উত্তরপ্রদেশ শুধু আই পি কেন, পুলিশের অন্ত সব শুরের কর্মচারীরই সে
সময় অভাব ঘটে। তার এক কারণ এথানকার সাবেক প্রথা অন্ত্সারে নিভিল পুলিশের কর্মচারীদের মধ্যে মুসলমানদের সংখ্যা শতকরা ৬০/৬৫ জন ছিল। রাইটার হেড কনস্টেবলদের মধ্যে আবার মুসলমানদের সংখ্যা শঙকর। ৯০-এর কাছাকাছি ছিল। স্থতরাং এক দিকে নৃতন কর্মচারীদের ভতি অন্তাদিকে তাদের ট্রেনিং-এর হিড়িক লেগে যায়। শুধু ডেপুটি স্থার শিক্ষানবিশদেরই সংখ্যা পঞ্চাশের কোঠায় পৌছায় যখন সাধারণ অবস্থায় ওই শুরের মাত্র ৩/৪ সন অফিসারদের প্রত্যেক বছরে নেওয়া হত।

তেমনি সাব ইন্সপেক্টর শিক্ষানবিশদের সংখ্যা শ ছয়েক ও কনন্টেবল মূছরি শিক্ষানবিশের সংখ্যা এক হাজারের কোঠায় পৌছায়।

এদের ছাড়া যে সব সাধারণ নবাগত কনটেবলদের ট্রেনিং দেবার বাবঙা ভিন্ন ভানে করা হয় তাদের সংখ্যা নানতম দশ হাজার হবে।

এই গেল সিভিল পুলিশের কথা।

পার্টিশনের পূর্বে উত্তরপ্রদেশের সশস্ত্র পুলিশের সংখ্যা বড় জোর দশ হান্ডার ছিল। তাদের কাজ ছিল ট্রেজারি বা হাজতে পাহারা দেওয়। পার্টিশনের পর দেখা গেল প্রদেশের সর্বত্র যেরকম অরাজকতা ছেয়ে গেছে তার উচিত বিধান করতে হলে আরও সশস্ত্র পুলিশের অবিলম্বে দরকার। তাই আরো পাঁচ হাজার সশস্ত্র পুলিশকে ভর্তি করার মঞ্জুরি আমি পাই। সেই সক্ষে আমায় বলা হয় তাদের যেন মাস খানেকের মধ্যে গড়ে পিটে কাজে লাগাবার মত তৈরী করা হয়।

পাঁচ হাজার সশস্ত্র সেপাই মাস থানেকের মধ্যে ভর্তি করা ছাড়া তাদের পাকা পোজ করে তোলা সোজা কথা নয়। আমি তথন ভেবে দেগলাম, যদি ওই সংখ্যায় অবসরপ্রাপ্ত সৈনিকদের যোগাড় করতে পারা থায় ত আমাদের কাজ অনেক পরিমাণে সহজ হয়ে যাথার কথা। সেই অভিপ্রায়ে আমি জেনাবেল কার্টিসের সঙ্গে দেখা করি। আমি যথন তাঁকে বলি সশস্ত্র পুলিশের পঞ্চাশটি কোম্পানি আমায় মাস থানেকের মধ্যে থাড়া করতে হবে তথন তিনি আমার কথা হেসে উড়িয়ে দেন। ভাবথানা এই যে কাজটা আমাদের দারা করা অসম্ভব। জেনারেল কার্টিস কেন সব সাহেবদেরই এককালে দৃঢ় বিশ্বাস ছিল তাঁদের দেশে ফিরে যাওয়ার সঙ্গে আমাদের দেশ রসাতলে যাবে। এইক্জে জ্ঞান্সের এক সম্রাটের কথা মনে পড়ে ঘিনি তাঁর মৃত্যুর অনতিকাল পূর্বে নাকি বলেন—আমার গত হবার পর মহাপ্রাবন নিশ্চিত।

আর এক ঘটনা যা এ-স্ত্রে বলা চলে। লর্ড মাউণ্টব্যাটেন তাঁর দেশে ফিরে যাবার কিছুকাল পূর্বে একদিন গাড়ি করে লখনউ থেকে কানপুর যান। তিনি লক্ষ্য করেন যেসব পুলিশের সেপাই সাস্ত্রী তাঁকে পাশ দেবার জন্ত রাস্তার হ্বধারে দাঁড়িয়ে তাদের মধ্যে ত্-একজন সিগরেট বা বিড়ি ফুঁকছে। সেটা দেখে তিনি নিমন্ত্ররে তাঁর এক পার্যচরকে বলেন—দেখেছ, এরই মধ্যে পুলিশের কিরূপ অ্বনতি হয়েছে?—আমি তখন সবে আই জ্বির পদে নিযুক্ত হয়েছি। বলা বাহুল্য কথাটা যখন আমার কানে যায় তখন সেটা খ্বই খারাপ লাগে।

আমি ধে বিষয়ের আলোচনা করছিলাম তাতে এবার ফিরে আসি। জেনারেল কার্টিস ধধন দেখেন আমাদের প্রযোজনার ফলে বছ অবকাশপ্রাপ্ত সৈনিক পুন্বার চাকরী পেয়ে যাবে তথন তিনি অনেকটা নরম হয়ে আসেন ও আমাদের সব রকম সাহাধ্য দিতে সমত হন।

সেই এক সময় গেছে যথন পুলিশের সব ভরে লোকদের ভর্তির এক ধ্ম পড়ে ধায়। যুদ্ধের প্রাক্তালে যেমন পরিবেশ হয় অনেকটা সেই রকম। চতুর্দিকে যেন সাজ সাজ রব। সকলের একই চিস্তা। কি উপায়ে দেশের পুনর-খান কর। যায়। অনেকে তাদের খাওয়া দাওয়। বিসর্জন দিয়ে তাদের কাজে লেগে যায়। ভগবানের অসীম রূপায় অসম্ভবও দন্ভব হয়। ইউ পি পুলিশের নাম অল্পনিনের মধ্যে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। শুধু তাই নয়। এখানকার প্রাদেশিক সশস্ত্র পুলিশের চাহিদা অন্যান্য প্রদেশ থেকে যথা দিল্লী, মধ্যভারত, কাশ্মীর, পশ্চিমবঙ্গ বা আসাম ও হায়দরাবাদ থেকে সমানে আসতে থাকে।

ক্রমশ অপরাধের সংখ্যা কমতে থাকে ও উদ্বান্তরা মার দাঙ্গা ছেড়ে শান্তি-পূর্ণ ভাবে কাজে লেগে যায়। এ পুত্রে তাদের অধ্যবসায় ও দৃঢ় সঙ্কল্প প্রশংসনীয়।

আমার বিশ্বাস ভারত স্বাধীন হবার পর পাঁচ বৎসরের মধ্যে ধা উন্নতি এদেশে হয় তার তুলনায় পরের পঁচিশ বছরেও ততটা হয় নি।

উত্তর প্রদেশে যথন একদিকে পুলিশের পুনর্গঠন চলছে তথন অক্সদিকে স্বিধা বুৰো একাধিক কুথ্যাত ভাকাত মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। যথা আগ্রার মান সিং, এটা জেলার গিরন্দ সিং, এটাওয়ার অমৃতলাল, বদাউর রামভরোসে, ঋষিপাল, ফরাকাবাদের বীরে অহির ও শাহজাহানপুরের বশীর পাঠান। তাদের বন্দী করার উদ্দেশ্যে একটা করে বুহুৎ অভিযানের ব্যবস্থা করা হয়।

এই সব অভিযানে মোবাইল রেডিও দেট্ সর্বপ্রথম ব্যবহৃত হয়। মানসিংকে

ধরার উপলক্ষে ওই থকম গোটা চল্লিশ সেট্ কাজে লাগানো হয়। মাচান বা হাতীর পিঠে বদে বাঘ শিকার করতে হলে তাকে যেমন এক গণ্ডি বা ঘেরার মধ্যে ফেলে ক্রমশঃ শিকারীর দিকে ঠেলে আনতে হয় সেই রূপ ডাকাত ধরতে হলে তাকে কথনও কথনও ওই রকম এক বেইনির মধ্যে ফেলতে হয়। তফাৎ এইটুকু বাঘ শিকারের বেলায় ঘেরার পরিধি অপেক্লারত ছোট হয়। কিন্তু ডাকাত ধরার বেলায় তার পরিধি দশ বিশ মাইলেয়ও বেশি হতে পারে। রেডিও বা ওয়াকিটকির সাহায়ে তিন্ন ভিন্ন দলের মধ্যে সম্পর্ক রাখা ও ভাদের পরিধি ক্রমশঃ ছোট করে আনা সহজ হয়।

ধে অভিযানে রামভরো সে ও ঋষিপালকে ধরার জন্ম ফরা হয় তাতে হাজারথানেক পুলিশ অংশ নেয় ও গোটা কুড়ি ওয়াকিটকি সেট ব্যবহৃত হয়।

এই তুই ডাকাত এটা ও বদাউ জেলার মধাবতী গন্ধার চরের ওপর লুকিয়ে বাস করত। তারা যথন দেখে গতিক ভাল নয় তথন সেখান থেকে পালিয়ে গন্ধার নিকটবর্তী এটা জেলার এক গ্রামে আশ্রয় নেয়। পুলিশ সেই গ্রাম ঘিরে ফেলে। তারপর তুই পক্ষের মধ্যে কয়েক ঘণ্টা ধরে ঘোর যুদ্ধ চলে। শেষে পুলিশকে বাধ্য হয়ে হ্যাও গ্রেনেডের সাহায্য নিতে হয়। ফলে তুই ডাকাতই মারা যায়। তারা মিলে কম করেও শ' থানেক ডাকাতি ও খন করে থাকরে। এই অভিযান আমার নির্দেশান্ত্রসারে ও শ্রীশরদ চন্দ্র মিশ্র ডি আই পুলিশের ব্যক্তিগত তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয়।

গিরন্দ সিং-এর নৃশংসতা রামভবোদে ও ঋষিপালকেও ছাড়িয়ে যায়। সে যে শুধু লোকেদের প্রাণে মারত তানয়। যদি সে কাউকে পুলিশের গুপুচর বলে সামান্তও সন্দেহ করত তাহলে সেই বাক্তির নাক কান কেটে সে শোধ তুলত।

গিরন্দ সিং ত্রান্তির এক জায়গায় কাটাত না। সন্ধার পর সে দলবলসহ কোন এক প্রামে গিয়ে উঠত। তারপর সেখানকার কোন এক অবস্থাপন্ন লোকের বাড়িতে ত্র্বাসা ম্নির মত আতিথ্য গ্রহণ করত। সে বেচারাকে গরম লুচি ভাজিয়ে দকলকে খাওয়াতে হত। প্রামের কোন লোক যাতে ভার উপস্থিতির খবর থানায় গিয়ে না দেয় সেইজক্ত সে গ্রামের চারধারে পাহার। বসাত। পর দিন ভোর হতে না হতে ভারা সেখান থেকে রওনা হয়ে সমস্ত দিন বন বাদাড়ে কাটাত ও সন্ধ্যা নাগাদ আর এক গ্রামে গিয়ে উঠত।

লোকে গিরন্দ সিং-এর নামে ভয়ে কাঁপত। অনেকবার তার কপাল জোরে সে পুলিশের হাতে ধরা পড়তে পড়তে বেঁচে যায়। পরে সে বধন শাহজাহান- পুরের এক গ্রামে তার এক বন্ধুর বাড়ি আপ্রান্ধ নেয় তখন পুলিশ সেই থবর পেয়ে বাড়িথানা ঘিরে ফেলে। তারপর তুই তরফের মধ্যে যা যুদ্ধ বাধে তাতে সেপ্ত তার এক ভাই মুকন্দ সিং নিহত হয়।

বীরে ডাকাতকে ধরতেও পুলিশকে অনেক বেগ পেতে হয়। একদিন গভীর রাতে যথন সে ময়নপুলি জেলার এক গ্রামে ডাকাতি করার পর দলবলসহ শহরের রাস্তা ধরে তার আস্তানায় ফিরছিল তথন হঠাৎ একদল সশস্ত্র পুলিশের সঙ্গে তার ম্থোম্থি দেখা হয়। সে তার টর্চের আলো তাদের ম্থের ওপর ফেলে। সেই আলো লক্ষ্য করে পুলিশের এক সেপাই তার ওপর গুলি চালায়। গুলি তার কছুই-এ লেগে বেরিয়ে যায়। সে ও তার দলের অক্যান্ত সকলে তথন অন্ধকারে মিলিয়ে যায়।

ঘটনার দিন পনেরো বাদে যথন তার কছই-এর ঘা বিষয়ে যায় তথন দে লুকিয়ে এক ডাক্তারের বাড়ি ধায়। পুলিশ সেই থবর পেয়ে তাকে বন্দী করে। আদালত থেকে তার ফাঁসির ছকুম হয়। বীরেও তার জীবনে অসংখ্য ডাকাতি ও খুন করে।

এইদব বাছা বাছা ডাকাতরা পুলিশের হাতে থতম হওয়ার দক্ষণ উত্তর-প্রদেশের শাস্তি ও শৃদ্ধলা যথেষ্ট পরিমাণে উন্নত হয়। কিন্তু তারা যে রক্তবীক্ষের ঝাড়। তাই শুনতে পাই আজ্বকাল নাকি উত্তরপ্রদেশে ডাকাতির সংখ্যা আগের চেয়েও অনেক বেড়ে গেছে।

তাদের মধ্যে একটি অযোধ্যায় ঘটে। সেখানে এক বিরাট মদজিদ আছে যাকে লোকে বাবরি মস্ক বলে জানে। এককালে সেখানে হিন্দুদের এক মন্দির ছিল। তার নাম ছিল জন্মস্থান। প্রবাদ সেইখানটিতে নাকি শ্রীরামচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। কবে ও কার সময় ওই মন্দিরের স্পষ্ট হয় জানা নেই। সেই মন্দির ভেকে তারই মাল-মশলা দিয়ে বাবর বাদশাহের আদেশে এক মসজিদ ঠিক সেইখানটিতে নির্মাণ করা হয়। এখনও দেই মসজিদের পাথরে হিন্দুদের অনেক দেব-দেবীর মৃতি খোলাই করা দেখতে পাওয়া যায়। মসজিদের স্থাপত্ত মোগল স্থাপত্তের অন্তর্মণ। এর বিরাট গোলাকতি গম্বুজ অনেক দূর থেকে দেখা যায়। মসজিদের প্রাগণ লোহার রেলিং দিয়ে হু'ভাগে ভাগ করা। তারই একভাগ হিন্দুদের অধিকারে আছে। সেখানে এক চন্তরের ওপর ছোট্ট এক অস্থানী ধরণের মন্দিরে প্রীরামচন্দ্রের বিগ্রহ রাখা আছে। উপস্থিত এটাই জন্মস্থান

নামে প্রাসিদ্ধ। এটি হোগলা দিয়ে ছাওয়াও অযোধ্যার নবাবদের আমলে নির্মিত হয়। মন্দির ও মসজিদ তুই-ই একই জায়গায় থাকাতে সেটা চিরকাল হিন্দু মুসলমানদের মধ্যে কলহের কারণ হয়ে আসছে।

আমি কয়জাবাদে থাকতে অর্থাৎ ১৯৩৯ সালে এক ঘটনা হয়। সেই ঘটনায় "জন্মছানের" তুই পাণ্ডার মৃত্যু হয়। তারা মসজিদের গৃষ্প ফাটিয়ে দেবার অভিপ্রায়ে তাদের বাড়িতে বসে লুকিয়ে বোমা তৈরী করছিল। তাদের অসাবধানতার কারণে সেই বোমা ফেটে যায়।

ভারত স্বাধীন হবার পর স্থানীয় হিন্দুরা উঠে পড়ে লাগে যাতে মসজিদ বোল আনা হিন্দুদের অধিকারে এসে হায়। একদিন কয়েকজন হিন্দু মিলে রাতের অন্ধকারে চুপি চুপি রাম শীতা ও লক্ষণের মাটির মূর্তি মসজিদের ভেতর বসিয়ে দেয়। পরদিন ভারা রাষ্ট্র করে ভগবান রামচক্র স্বয়স্থ হয়েছেন। হিন্দুরা তথন মহোল্লাসে দলে দলে ঠাকুরের পূজা দিতে আদে।

ঘটনা এক অন্তর্দেশীয় বিতর্কের বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। মুসলমানেরা ভারত সরকারের কাছে তাদের অভিযোগ জানায়। পণ্ডিত জওহরলাল, মৌলানা আজাদ, হাফিজ ইত্রাহিম ও অক্যান্ত নেতারা উত্তরপ্রদেশের তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্রী পণ্ডিত গোবিন্দবল্পভ পথকে অবিলয়ে এর বিহিত করতে বলেন। পণ্ডিত পদ্ধ তথন মহা সমস্তায় পড়েন।

এই ব্যপার নিয়ে পণ্ডিত পদ্বের বাড়িতে একদিন গভীর রাত্ত্বে এক বৈঠক হয়। বৈঠকে আমি ছাড়া উত্তরপ্রদেশের খরাষ্ট্রমন্ত্রী লালবাহাত্ত্র শাস্ত্রীছিলাম। চিফ সেক্রেটারি শ্রীভগবান সহায় ও ধ্যক্তাবাদের কমিশনার শ্রীশ্রামস্থলর দর উপস্থিত ছিলেন।

আমাদের আলোচনার ফলে স্থির হয় রাত্তের অন্ধকারে খেন বিগ্রহগুলি
চূপি চূপি মসজিদ থেকে সরিয়ে জন্মস্থানের মন্দিরে রেখে দেওয়া হয়। এই স্ত্তে শ্রীশ্রামস্থনর ও আমি ফয়জাবাদ যাই। তাছান্ধা আমি রাতারাতি শ' পাঁচেক সশস্ত্র পুলিশ ফয়জাবাদে পাঠাবার ব্যবস্থা করি।

বিগ্রহগুলি স্থানাস্করিত করবার ভার স্থানীয় ডিক্ট্রিক্ট ম্যাঞ্জিট্রেটকে দেওয়।
হয়। তিনি কিন্তু এ সম্বন্ধে তাঁর ঘোর আপত্তি জানান। তাঁর মতে হিন্দুরা
ভাতে ক্ষেপে উঠবে ও তাদের প্রাণ পর্যন্ত দিতে হিধা করবে না। অবশেষে
হির হয় এই জটিল মামলার নিশ্বতি আদালতের ওপর ছেড়ে দেওয়াই বৃদ্ধির
কাল হবে। শুনতে পাই মামলা আল্পও বিচারাধীন।

আর একটি ঘটনা।

একদিন সকাল ১০টা নাগাদ যথন বেরেলি শহরের স্থুল কলেজের ছাত্তেরা বই থাতা হাতে তাদের স্থুল বা কলেজের দিকে যাচ্ছে তথন তাদের মধ্যে ত্জনকে এক নবাগত পুলিশের দারোগা আটক করে। তাদের দোষ তারা একই বাইসাইকেলে বসে যাচ্ছিল যা আইন বিশ্বদ্ধ। তাদের নামধাম জ্বিজ্ঞাসা করায় তারা ক্ষেপে ওঠে। দেখতে দেখতে তাদের সন্ধী সাখীরা সেধানে এসে জোটে ও তাদের পক্ষ নিয়ে দারোগার সঙ্গে বচসা করে। বচসা হাতাহাতিতে পরিণত হয় ও ধবন্তাদ্বন্তিতে দারোগার জামা ছিঁছে যায়। ঘটনাস্থলের কাছেই কোতোয়ালি। ঘটনার থবর পেয়ে সেখান থেকে কয়েকজন সেপাই ছুটে আসে ও অপরাধিদের ধরে কোতোয়ালি নিয়ে যায়। তথন বেরেলির ছাত্রসমাজে এক চাঞ্চল্যের স্থিষ্ট হয়। তারা দল বেঁধে কোতোয়ালি আক্রমণ করে। স্থবিধে বুঝে শহরের অনেক গুপ্তা তাদের সঙ্গে যোগ দেয়।

অবস্থা সঙ্গীন দেখে বেরেলির কোতোয়াল ঠাকুর সৌদাগর সিং কয়েকজন পুলিশ কর্মচারীর সাহায়ে আক্রমণকারীদের আটক করবার চেষ্টা করেন। তারাও তথন ত্ম্দাম করে কোতোয়ালির ওপর ইট-পাটকেল ছুঁড়তে থাকে। তাতে পুলিশের কয়েকজন আহত হয়। তাই দেখে এক নবাগত পুলিশের দারোগা তার রিভলবার চালায়। রিভলবারের গুলিতে একটি ছাত্র মারা যায়। আক্রমণকারীরা তথন পালাবার পথ পায় না।

স্থানীয় পুলিশের বিরুদ্ধে তথন ধর্মঘটের এক হিড়িক চলে। স্থল-কলেজ বাজার-ছাট তিন দিন ধরে বন্ধ থাকে। যা সাধারণত হয়ে থাকে ভিন্ন ভিন্ন সভা সমিতির সদস্যেরা একের পর এক তাদের প্রতিবাদস্চক সিদ্ধান্ত শাসকদের কাছে পাঠান।

ইতিমধ্যে শহরের গুণ্ডার। ছুটকো-ছাটকা পুলিশের লোক দেখলেই তাদের আক্রমণ করে। তারা আবার এক-আঘটা পুলিশ চৌকিতে ঢুকে আগুন লাগিঃর দেয়। শহরে এক রকম অরাজকতা দেখা দেয়।

অবস্থার অবনতি দেখে বেরেলির বাইরে থেকে আরো পুলিশ আনাবার ব্যবস্থা হয়। তাতে অবস্থা ক্রমান্বয়ে শোধরাতে থাকে। তাই দেখে আমি আশা করছিলাম আরো হু একদিনের মধ্যে সব গোল চুকে যাবে। স্থানীয় কমিশনার ও ডি আই পুলিশ বেরেলিতে বদে সবকিছুর দেখাশোনা করছিলেন।

ইতিমধ্যে একদিন যথন আমি কথনউ-এ বদে আমাদের শ্বরাট্রমন্ত্রী লালবাহাত্ব শাস্ত্রীর দকে বেরেলির অবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা করছি তথন খবর পাই যে আমাদের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীগোবিন্দবল্পভ পছ বেরেলি বাবার উছোপ করছেন। খবরটা পাওয়া মাত্র আমি তার সঙ্গে দেখা করি। আমার ভন্ন ছিল তিনি সেখানে গেলেই তার ফল মন্দ হতে পারে। আমি পছন্দ্রীর সঙ্গে বিমানঘাটি পর্যন্ত বাই ও তাঁকে সতর্ক করি তিনি যেন স্থানীয় ছাত্রমগুলীর সঙ্গে দেখা না করেন। তখন বেলা ১০টা।

সেই দিনই রাত ৮টা নাগাদ বেরেলি ক্ষেত্রের ডি আই জি পুলিশ শীশরদচন্দ্র আমায় টেলিফোনে জানান পদ্বভী পুলিশ কর্মচারীদের সঙ্গে দেখা না করেই লখনউ ফিরে গেছেন। উপরস্ক তিনি ঠাকুর সৌদাগর সিং-এর নিশমন সম্বন্ধে বেরেলির ছাত্র সমাজকে তাঁর কথা দিয়ে গেছেন। তাতে কোভোয়ালির পুলিশ কর্মচারীদের মধ্যে ঘোর অশান্তির স্পষ্ট হয়েছে ও তারা একজোট হয়ে চাকরি ছেড়ে দিতে চায়। অনেক করে তাদের বলা কওয়াতে আমার বেরেলি যাওয়া পর্যন্ত তারা অপেক্ষা করতে রাজী।

ব্যপার যে এতদ্র গড়াবে আমি স্বপ্নেও ভাবিনি। আমি বেরেলি যাবার জন্ম প্রস্তুত হচ্ছি এমন সময় শ্রীভগবান সহায় (চীফ সেক্রেটারি) আমায় ফোনে জানান আমি যেন অবিলম্বে পশ্বজীর বাড়ি যাই। তথন রাত ১টা।

পশ্বজীর বাড়ি গিয়ে দেখি তিনি অল্পকণ হল ফিরেছেন। সমস্তদিন খাটুনির পর তাঁকে বড় ক্লান্ত দেখাচ্ছিল। পশ্বজী বলেন যখন তিনি বেরেলি থেকে রঙনা হন তখন একদল স্থল কলেজের ছাত্র তাঁর গাড়ি আটক করে। তাই তিনি বাধ্য হয়ে ঠাকুর সৌদাগর সিং-এর নিলম্বন সম্বন্ধে তাদের কথা দেন। কাজটা যে তিনি ভাল করেন নি সেটা তাঁর কথাতেই স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল। তবে তিনি যখন একবার তাঁর কথা দিয়ে ফেলেছেন তখন সেটা রক্ষা করাই আমাদের কর্তব্য। দেখলাম সকলেরই ইচ্ছা, আমি যেন অবিলম্বে বেরেলি যাই ও উপস্থিত ক্ষেত্রে যে সমস্তার সৃষ্টি হয়েছে তার সমাধান করি। আমাদের সভা ভাললো রাত ১০টার।

তারপর রাত ১১টা নাগাদ আমি প্রাদেশিক সশস্ত্র প্রিশের ডি মাই ঞি শ্রীশাস্তি প্রসাদ ও এক বন্দুকধারী পুলিশ কনস্টেবলকে সঙ্গে নিয়ে লখনউ থেকে গাড়ি করে বেরিয়ে পড়ি। লখনউ থেকে বেরিলি থেতে হলে গোমতী নদী পেরিয়ে সীভাপুরের রাস্তা ধরতে হয়। লখনউ খেকে সীভাপুর ৫০ মাইল। সীভাপুর থেকে শাহজাহানপুর ৫০ মাইল। আবার শাহজাহানপুর থেকে বেরেলি আরো ৫০ মাইল। অর্থাৎ মোট দেড্শ মাইল। স্মস্তটাই আভীয় সেই রান্তা দিয়ে আমি ইতিপূর্বে অনেকবার যাওয়া আসা করেছিলাম! স্থতরাং সেটা আমার খৃব পরিচিত ছিল। সৌভাগ্যক্রমে আমি যেদিন বেরেলি যাই সেদিন পূর্ণিমা। আমার গাড়ি অবিরাম গতিতে চলেছে—আমিও রান্তার ত্পাশের ক্ষেত থামার বা শ্বতন্ত্র বাড়ি ঘর দোর নির্ণিমেষ নয়নে দেখে চলেছি। দিনের আলোয় সেওলি যেমন দেখতে লাগছিল, রাত্রে টাদের আলোয় সেওলি আবার অক্স রকম দেখতে লাগছিল, মনে হচ্ছিল যেন তাদের ওপর এক পাতলা শ্বচ্ছ আবরণ ঢাকা যেজন্ম তাদের সৌন্দর্য আরো বেড়ে গেছে। উপমা দিতে হলে বলা চলে যেন কোন নববধ্ সলক্ষ্ক দৃষ্টিতে তাঁর শ্বচ্ছ অবগুঠনের ভেতর থেকে তাকাছে।

আমার গাড়ির গতির সঙ্গে আমার চিন্তাধারাও থাপ থাইয়ে চলছিল।

গুমের নামটি নেই অথচ আমার পার্যবর্তী ভদ্রলোকের নাসিকা ধানি আমি তথন
বেশ শুনতে পাচ্ছি ও তাঁর প্রতি আমার হিংদা হচ্ছে।

আমর। এইভাবে যথন বেরেলি গিয়ে পৌঁছাই তথন রাত ৩টে। বেরেলি ক্লেকের ডি আই জি শ্রীশরদচন্দ্র মিশ্র, বেরেলির পুলিশ সাহেব শ্রী টি পি শ্রীবান্তব ও কোতোয়াল, ঠাকুর সোদাগর সিং আমার জন্ম ডি আই জি সাহেবের বাড়িতে অপেকা করছিলেন। আমি ও শ্রীশান্তিপ্রসাদ গাড়ি থেকে নামামাত্র আমাদের এক বৈঠক হয়। সেই বৈঠকে আমি ঠাকুর সোদাগর সিং-এর চাকরী থেকে নিলম্বন সম্বন্ধে কথা তুলি ও বলি মুখ্যমন্ত্রী যথন এ বিষয়ে তাঁর কথা দিয়েছেন তথন আমাদের কর্তবা সেই কথার মর্যাদা রক্ষা করা। উত্তরে ঠাকুর সৌদাগর সিং দৃচ্ছরে বলেন এতো অতি সামান্ত কথা। মুখ্যমন্ত্রী যদি আমার গর্দান নেবার আদেশ দেন তাও আমি নতি স্বীকার করতে প্রস্তুত। তথন আমি সকলকে জানাই বেলা ইটার সময় আমি কোতোয়ালির পুলিশ কর্মচারীদের কিছু বলতে চাই। সেই মত যেন কোতোয়ালিতে এক পারেডের ব্যবন্থা করা হয়। এই বলে আমি সামান্ত একট় বিশ্রাম করতে আমার ঘরে চুকি।

তারপর সকাল খ্টার কিছু আগে আমি যথন কোতোয়ালি যাবার জন্ত প্রস্তুত তথন বেরেলির কমিশনার শ্রীশিবদাসানি আমায় বলে পাঠান আমার সঙ্গে তাঁর ঘটো কথা আছে। আমি যেন কোতোয়ালি যাবার পথে তাঁর সঙ্গে একবারটি দেখা করে যাই। আমাদের কথাবার্ডায় বড় জোর মিনিট দশেক অতিবাহিত হয়ে থাকবে এমন সময় কোতোয়ালি থেকে থবর আসে সেধানকার সেপাইরা ছত্রভক্ষ হয়ে লাঠি সোটা হাতে মার মার করতে করতে পাকা রান্ডায় বেরিয়ে পড়েছে। খবর পেয়ে আমি তৎক্ষণাৎ কোডোয়ালি যাই ও দেখি কয়েকজন দেশাই লাঠি হাতে কোডোয়ালির সম্থবর্তী এক মাঠের মধ্যে দিয়ে বাজারের দিকে ছুটে চলেছে। কেন যে তারা অমন কেশে গেছে তা আমি তখন কিছুই বুরে উঠতে পারি না। এই অবস্থায় আমি তাদের অয়য়য়ান করে ত্-একজনকে ধরেও ফেলি ও তাদের গলা ধাকা দিয়ে কোডোয়ালি ফেরৎ পাঠাই। আরেং। কিছু দ্রে যেতে না যেতে আমি দেখি এক বিরাট জনসমূল লাঠি হাতে মার মার করতে করতে কোডোয়ালির দিকে ছুটে চলেছে। আমি তখন একা ও নিরস্তা। তাই আমি তাদের দিকে আর না এগিয়ে কোডোয়ালিতে ফিরি ও ফটক বন্ধ করতে বলি। তার এক আধ মিনিটের মধ্যে শ্রীশরদচন্দ্র মিশ্র আহত অবস্থায় আমার সলে যোগ দেন। তাঁর মাথা থেকে ডখন রক্ত গড়িয়ে পড়ছে।

এমনিতেই কোতোয়ালির সেপাইরা আগে থেকেই ভয়ানক উত্তেজিত হয়েছিল। তার এক কারণ তারা ক'দিন ধরে ছুটকো ছাটকা অবস্থায় শহরের গুণ্ডাদের হাতে মার থেয়ে আসছিল। অন্য এক কারণ সেই দিনই সকালে ষধন তারা আমার প্রতীক্ষায় কোতোয়ালিতে জঁড়ো হয়েছিল তথন তাদের দলের আরেশ হজনকে তাবং মার থেয়ে রক্তাক্ত কলেবরে কোতোয়ালিতে ছুটে আসতে দেখে। সেই দেখেই তারা ছত্রভক্ষ হয়েলাটি হাতে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ে। তাই যথন তারা শ্রীশরদচক্রকে আহত অবস্থায় আসতে দেখে তথন তাদের ক্রাধের সীমা থাকে না। তারা আমাকে উচৈচংম্বরে ও কম্পিত কঠে বলে, হজুর একবারটি আমাদের ছেড়ে দিন। আমবা আমাদের প্রাণের জালা জুড়াই।

আমি তখন বেশ ব্রাছি, তারা যদি একবারটি ছাড়া পায় ত আনেকের মাধা ফাটিয়ে দেবে। সেক্ষেত্রে তার কৈফিয়ত দিতে দিতে আমার প্রাণাস্ক হবে।

অক্তদিকে দে সমহ বিপক্ষ দলের লোকের। কোতোয়ালি আক্রমণ করে তার ওপর দমাদম ইট পাটকেল ছুঁড়ছে ও প্রাণপণে চিংকার করছে। ফলে এমন এক পরিস্থিতির স্থাই হয়েছে যা আমি কথনও দেখিনি। আমার ওথন একমাত্র চিস্তা কি করা যায় যাতে তুই দলের মধ্যে হাতাহাতি না হয়। সেই অভিপ্রায়ে আমি বার বার ধমক দিয়ে কোতোয়ালির লোকেদের শাস্ত হতে বলি।

ওই হটুগোলের মধ্যে আমার কানে বন্দুকের গুলির আওয়াজ আসে। আওয়াজটা হতেই আক্রমণকারীদের দল অদৃশ্য হয়ে যায়। পরে জানা যায় বন্দুক চালিয়েছিল সমস্ত্র পূলিশ গার্ডের এক ছোকরা সেপাই। তার কাছে আক্রমণকারীদের আফালন ও কার্যকলাপ অসহ বোধ হয়। তাই সে আর থাকতে না পেরে বিনা আদেশে তার বন্দুক চালায় যার ফলে এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়। গার্ড তথন আমার চোথের আড়ালে কোতোয়ালির এক কোণের ঘরে উপস্থিত। ঘটনার পর তিনদিন পর্যস্ত কারফিউ থাকে। তাতে অবস্থার অনেক উন্নতি হয় ও ক্রমান্বয়ে সেটা স্বাভাবিক হয়ে দাঁড়ায়।

পুলিশ কর্মচারীদের স্বাভাবিক জীবনেও মাঝে মাঝে কিরপ বিপর্যয়ের সম্মুথীন হতে হয় তারই এক দৃষ্টাস্ত উপরোক্ত ঘটনা থেকে পাওয়া যায়।

পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু কর্তৃক উদ্ভরপ্রদেশ পুলিশকে পতাকা দান আমার কাছে আর এক বিশেষ শারণীয় ঘটনা। সেই উপলক্ষে লখনউ পুলিশ লাইনে এক প্যারেড হয়। প্যারেডে প্রাদেশিক পুলিশের ভিন্ন ভিন্ন শাখার লোকেরা যোগ দেয়। সকলে একবাক্যে স্বীকার করেন যে, সে রকম উচ্চ ধরনের প্যারেড নাকি লখনউ শহরে কখনও দেখা যায়নি। প্রধানমন্ত্রী এক খেত আখের পৃষ্ঠে বসে প্যারেড নিরীক্ষণ করেন। অশ্বপৃষ্ঠে তাঁকে অপরূপ দেখায়।

পতাকা মন্ত্রপৃত: করার জর্গ এক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, এক মৌলভি, এক শিথ পুরোহিত ও এক এটান পাদরিকে আমন্ত্রিত করা হয়। তাঁরা যথন নিজ নিজ পাঠ গুরু গন্তীর স্বরে লাউডস্পিকারের মাধ্যমে উচ্চারিত করেন তথন সেই পাঠ শুনে শ্রোভারা মুগ্ধ হন।

প্যাব্যেড সম্বন্ধে কলিকাতার যুগাস্কর কাগজে ২৪শে নভেম্বর ১৯৫২ সালে হে বিবরণ প্রকাশিত হয় তাহা এথানে উদ্ধৃত করিলাম:

"উত্তর প্রদেশের পুলিশ ও প্রাদেশিক সদস্ত পুলিশের কুচকাওয়াজ অফুচানে প্রধান মন্ত্রী পতাকা উপহার দেন এবং এই প্রসঙ্গে উত্তর প্রদেশ পুলিশ বাহিনীর প্রশংসা করিয়া বলেন যে, দেশ সেবার জন্ত পুলিশ ও সদস্ত পুলিশকে সম্মান প্রদর্শনের জন্ত যে অফুচান হইতেছে তাহাতে অংশগ্রহণ করিয়া তিনি নিজে আনন্দ বোধ করিতেছেন।

"সঙ্কটপূর্ণ গত পাঁচ বংসরে উত্তর প্রদেশের পুলিশবাহিনী যে কার্যকুশলতা ও কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন তাহার জন্ম এই পতাকা উপহার দেওয়া হয়।

"তিনি আরো বলেন যে, পুলিশ ও প্রাদেশিক সশস্ত্র পুলিশের হাতে যে পতাকা অর্পণ করা হইল তাহার মর্যাদা রাখাই তাহাদের কর্তব্য। উত্তর প্রদেশের পুলিশের কার্যের প্রশংসা তিনি অনেকবারই শুনিয়াছেন। বিশেষতঃ পুলিশ ব্যাটালিয়নকে সঙ্কটের সময় শাস্তি রক্ষার জন্ম যথন ভারতের অপ্তঞ্জ প্রেরণ করা হইয়াছিল তথন তাহারা স্প্রভাবেই তাদের কর্তব্য সম্পন্ন করিয়াছে। সমগ্র দেশের পুলিশ বাহিনীর ইতিহাসে উত্তর প্রদেশের পুলিশ বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছে।

"উত্তর প্রদেশ পুলিশের ইন্সপেক্টর জেনারেল শ্রী বি এন লাহিড়ীর নেড়ত্বে পুলিশ বাহিনী স্থষ্ঠভাবে কার্য করিয়াছে। দীর্ঘকাল যোগ্যভার সহিত কার্য করিবার পর তিনি অবসর গ্রহণ করিতেছেন। এরপ ব্যক্তি অবসর গ্রহণের পর দেশের সেবা করিবেন বলিয়া তিনি আশা করেন।

"জাতীয় সমৃদ্ধির জন্ম ভারতের প্রত্যেক নাগরিককে যোদ্ধার মত কাষ করিতে হইবে। সমস্যা বিরাট হইলেও উহা সমাধানের দায়িত্ব কোন বিশেষ শ্রেণীর উপর নিবন্ধ নহে। পুলিশ ও সেনাবাহিনী নিয়মান্থবিতিতা ও অস্থান্থ যে শিক্ষা গ্রহণ করিয়াছেন তজ্জন্য এ সম্পর্কে তাহাদের বিশেষ দায়িত্ব আছে।

"এ কথা সতা যে সংগ্রামে অনেকে পিছাইয়া পড়িতে পারেন। কিন্তু অক্সান্ত সকলকে অগ্রসর হইয়া চলিতে হইবে।

"পুলিশের সমুথে যে বিরাট কার্যভার পড়িয়া রহিয়াছে ভজ্জন্ত তাহাদিগকে জনসাধারণের সহযোগিত। পাইতে হইবে।"

পাারেডের আগের দিন প্রধানমন্ত্রীর সম্মানার্থে লথনউ-এর পুলিল মেসে এক ভোজের আগ্নোজন করা হয়। প্রধানমন্ত্রী ভোজের সময় খুব ভাল মেজাজে ছিলেন ও সকলের সঙ্গে বেল হাসি ভামাসা করছিলেন।

ডিনার শেষ হবার পর নিমন্ত্রণকর্তা হিসেবে আমি এক কুল্র ভাষণ দিই।
তাতে আমি প্রধানমন্ত্রীর প্রশান্তিক করে বলি তাঁর নেতৃত্বে কান্ধ করা আমাদের
পরম সৌভাগ্য। দেশ বিভাগের ফ্রান্সে যে পরিস্থিতির স্বাষ্ট হয়েছে তাতে
প্রলিশের দায়িত্ব আগেকার তুলনায় অনেক বেড়ে গেছে। দেশ রক্ষার্থ অনেক
কিছু গুরুলায়িত্ব তাদের পালন করতে হবে যা আগেকার দিনে সেনাবাহিনীর
দায়িত্বের মধ্যে গণ্য ছিল। স্বতরাং প্রলিশের শিক্ষা দীক্ষা ও সাক্ষসজ্ঞ।
সময়োচিত করতে হলে তাতে অনেক পরিবর্তন আবশ্রক। ইত্যাদি।

আমার কথার উত্তরে প্রধানমন্ত্রী যা কিছু বলেন সে সব তাঁরই বৈশিষ্ট্যস্ত্তক ছিল। তাঁর মতে এই যে সামরিক শক্তি বৃদ্ধির আপ্রাণ চেষ্টা জগতের সর্বত্রই দেখা যাছে তার শেষ কোথায়? পৃথিবীতে বস্তগত শ্রীবৃদ্ধিই সবকিছু নয়। তিনি যুক্তরাষ্ট্র, গ্রেট ব্রিটেন, ফ্রান্স ও জাণানের উদাহরণ দিয়ে বলেন, তারা অনেক বিষয়ে আমাদের চেয়ে এগিয়ে আছে। কিছু তাহলে কি হয়? তারা কি স্থী। স্বধ বস্তগত সমৃদ্ধির ওপর মোটেই নির্ভরশীল নয়। স্থী হতে হলে আধাাত্মিক উন্নতি চাই ইত্যাদি।

প্রধানমন্ত্রী প্রায় ৪৫ মিনিট ধরে অনুর্গল তাঁর মন্তব্য প্রকাশ করেন যা:
আমরা মন্ত্রমুধ্বের মত শুনি।

আঞ্জ আমরা বৃঝি ভবিশ্বৎ সম্বন্ধে পণ্ডিত জওহরলালের ধারণ। অনেক বিষয়ে ভূল ছিল। তবু তাঁর ব্যক্তিগত প্রাধান্তকে অম্বীকার করা যায় না।

উপরোক্ত অম্প্রচান হয় ২৩শে নভেম্বর ১৯৫২ সালে। তার অল্পদিন পরেই অর্থাৎ ১৩ই জাহুয়ারি ১৯৫০ সালে আমি দীর্ঘকাল পুলিশে চাকরী করার পর অবদর গ্রহণ করি। স্বতরাং আমার কাহিনীর এইখানেই সমাপ্তি।

## পুনশ্ত –

আমি ধে ক'বছর উত্তরপ্রদেশের আই জি পুলিশ ছিলাম দে ক'বছর আমার থুব ভাল ভাবেই কাটে।

উদ্ধরপ্রদেশের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী পণ্ডিত গোবিন্দবল্পত পন্থ ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী লালবাহাত্ত্ব শান্ত্রী তৃষ্ণনেই খ্ব উচু দরের ও বিচক্ষণ লোক ছিলেন। তাঁরা আমার ওপর সম্পূর্ণ আস্থা রাখতেন ও আমার কান্ধে কখনও হস্তক্ষেপ করতেননা। ফলে পুলিশের খণ্ডেই স্থনাম হয়। অপরাধের সংখ্যাও অনেক কমে যায়। পুলিশ অফিসারদের পোষ্টিং ও ট্রান্সফার সম্বন্ধে আমি সর্বেস্বা ছিলাম।

আজ কিন্তু আগেকার তুলনায় অপরাধের সংখ্যা অনেক বেড়ে গেছে ও সর্বত্য অরাজকতা ছেয়ে গেছে। পুলিশের কাজ অপরাধ ও অপরাধীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা। কিন্তু তা করতে হলে তাদের কাজে উৎসাহ ও স্থাধীনতা চাই। সেই উৎসাহের বা স্থাধীনতার আজ অভাব। অফিসাররা নিজে থেকে কাজ করার ক্ষমতা হারিয়েছে। তারা যেন হাত গুটিয়ে দিন গুনছে! অনেক সময় পুলিশের চোথের সামনে খুন-খারাণি হছে।

এ সছম্বে দোষ তাঁদের, যাঁরা শাসনের উচ্চ শিখবে বসে। শাসন প্রণালী সছদ্ধে তাঁদের মধ্যে অনেকে অনভিজ্ঞ অথচ তাঁদের সব ব্যাপারেই হস্তক্ষেপ করা চাই। দেখা যাকৃ কতদিনে অবস্থার পরিবর্তন ঘটে।